

# সভিত্ৰ পাঞ্চিক পত্ৰ

কাষ্যালয় ২০৮া২এফ কর্ণওয়ালিস্খ্রীট, কলিকাতা। প্রতিসংখ্যা এক আনা

বাধিক মূল্য ২০/০ ছই টাকা ছই আনা।



# সভিত্ৰ পাঞ্চিক পত্ৰ

কাষ্যালয় ২০৮া২এফ কর্ণওয়ালিস্খ্রীট, কলিকাতা। প্রতিসংখ্যা এক আনা

বাধিক মূল্য ২০/০ ছই টাকা ছই আনা।

#### স্বেশচন্ত্র বেন্দ্রাপ্রাধ্যায় প্রণীত স্বিখ্যাত সচিত্র পুস্তক

3.



ভাবে, ভাষায়, চিত্ৰে, ছাপায় অতুলনীয়।

্বাংলার বিভালয় সমূহে পুর্কার পুস্তক রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্র!

#### নামিকো

জাপানী উপত্যা। অশ্বিক কৰণ প্ৰেমকা হিনা। এক টাকা মাতা।



চমৎকার জাপানী গল্পের বই আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তবা।

# - रेवर्ठरकत नियमावली

বৈঠকের ক্রিম বার্ষিক মূল্য ভাকমাশুল হহ তুই টাকা তুই আনা; ভি: পি: মাশুল সভস্তা প্রতি সংখ্যার জন্ত এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবিদ্ধাদি বৈঠকের ছই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেকা দীর্ঘ নাহয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা ভাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অম্নোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

#### হিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮১ অন্তান্ত পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬১ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—০॥০

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১

কল প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২ ্ ভাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক ২০৮া২ এফ কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা।



#### ১৫ই আষাঢ়, ১৩১৯ ১ম বর্ষ ী [ ১ম সংখ্যা

#### গাল-গণপ

ব্দুপেন। গুরুদাস দিব্যি একটা মাপার দিয়েছে হে, দেখছো ?

গজেন। দেখেছি, কিন্তু দোকানদার এখনও টুপির দাম পায়ন।

জপেন। একেই বলে দেনায় মাগা বিক্ৰী।

অভিলাষ। গণৎকার বলে দিয়েছে

হরিদাস। গণংকার বোধহয় যোগীনের এত লাল কেন রে ? ভাবী পত্নীর রংয়ের কথা জানতে পেরেছে।

থাকে। সেদিন রাতে বাতি নিবিষে গ্রুবেক্সে

দেবার কিছু পরে স্থরেন ডাকলে—নরেন ভায়া জেগে আছ 🤊

নরেন: হাঁ৷ ভাই কি বলতে! ?

স্থবেন। আমার গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পার ?

নরেন। আমি খুমিয়ে পড়েছি ভাই।

जूटना मिनिन इक्न शानित्र মাছ ধরে, পুকুরে নেয়ে বেলায় বাড়ীতে আসা মাত্ৰ তার মা তাকে যে, যোগীনের ভবিষ্যতটি একেবার অক্কার। জিজ্ঞাদা করলেন—ভূলো আজ ভোর চোখ

> ভূগো। টিফিনের স্ময় আমরা আজ কানামাছি খেলেছিলুম কিনা---

(ভুলোর মা নিকটে এসে তার গা নরেন আর স্থরেন এক মেসে এক ঘরে ভাঁকে)—তোর গা দিয়ে এত আঁস্টে ভূলো। আজ আমাদের যে "ধীবর ও জলদেবতা" পড়ানো হোলো।

নফরবাবু। আমার বাবা তাঁর অসাধারণ ধৈষা ও অধ্যবসায়ের গুণে বিস্তর সম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর অধ্যবসায়ের গল একটা গুনবে?

ভাবী জামাই। আজে না, তাঁর বিষয় থেকে আমায় কত দেবেন সেইটে শুনেই এবার বিদায় হবো।

া স্থানী থেতে বদেছেন, আর স্থা কাছে বদে বাতাল করছেন আর মধ্যে মধ্যে একথানা থবরের কাগজ তুলে তাতে চোথা বুলোচ্ছেন।

ন্ত্রী। দেখ লেড্লর ওখানে সেল্ হচ্ছে, জুতোবেশ সন্তায় দিছে।

সামী। (ভাতের মধ্যে একশানা জুতোর স্থতলা (পয়ে) লেডলর "স্থতলা-ভাতে" সন্তা হোলেও কিন্তু তোমার হাতের মত মিষ্টি নয়।-

खी। !!!

সভীনাথ। তোমায় একটা গোপনীয় কথা বল্ছি, একটা সংখ্যামর্শ দিতে হবে।

তুৰ্গাপদ। কি বলতো ?

সত!নাথ। কাল রাতে আমার স্ত্রী কি আমার মাথায় একটা কাচের প্লেট

ত্র্গাপদ। (একটু চিস্তা কোরে) দেখ এবার থেকে কলাই করা প্লেটে কিনো, মাধা ভাঙবে বটে কিন্তু প্লেট গাঁচবে।

বাঙালীর ছেলে জাহাত্রে চাকরী নিয়েছে। শমুদ্রে জাহাজ পড়ার পর কাপ্তেন তাকে ডেকে হুকুম দিচ্ছে;—

কাপ্তেন। দেখ এই দড়ির সিঁড়ি বরে
সব থেকে উচু মান্তলটায় উঠে হাওয়া কত
জোরে বইচে তা দেখবে, তারপর এটা
থেকে লাফিরে ঐ মান্তলটায় গিরে পড়বে;
সেগানে মাথা নীচু কোরে পা দিয়ে
ঐ দড়ির গেরোটা খুলে নিয়ে একটা সমারসল্ট
থেয়ে ঐ ছোট মাল্তলে গিয়ে পড়বে।
সেখানে ঐ আংটায় দ'ড়িটা শক্ত কোরে
বেধে সড়্ সড় কোরে নেমে আসবে। এ
কাল্লটা সারা হোয়ে গেলে কোথাও ইয়ার্কি
দিতে ধেওনা যেন। কাল সেরেই আমার
সঙ্গে দেখা করবে ব্রুলে ? যাও তাড়াভাড়ি
যাও—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কি চাই
আবার— ?

বাঙালী ছোকরা। আজ্ঞে একটা দোয়াত, একটা কলম আর এক-টুক্রো কাগল চাই।

কাপ্তেন। কাজের সময় আবার এ-সব কি হবে ?

বাঙালী ছোকরা। আজে আমি কাজে

----

হাওয়া য'দ খুব জোরে আর বিপরীত দিকে না বয় তা হোলে সাধারণ পায়রারা ঘণ্টায় অতি সহজেই পঞ্চাশ মাইল উড়ে চলতে পারে।

মার্কিনে "মোটর পুশ বল" নামে এক-রকম নতুন থেলা বেরিয়েছে। এই থেলায় মোটর গাড়ী চালিয়ে একটা নিরাট ঠেলে ঠেলে প্রতিপক্ষকে গোল ব্লুকে দিতে প্রত্যেক দিকে হয়। তিনটে মোটর ও প্রত্যেক মোটরে একজন কোরে লোক গাকে।

কশকাতায় ডকের ও জাহাজের মৃটেরা ধর্মঘট কোরে কাজ বন্ধ করার জাহাজওয়ালা ও অন্ত অন্য সওদাগরদের মহা অস্ত্রবিধার পড়তে হয়েছে। কিন্তু বিলেতে গত এপ্ৰিল মাদে জাহাজে মাল ওঠা নামা ও অন্যান্য কাজের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোক **(2)** বেকার বদেছিল।

মার্কিনে এক রকম ছাতা বেরিয়েছে তার কাপড়টা টপ্ কোরে বদলে ফেলা যায়। চেয়ে মাথা চুল্কুতে লাগলো। পণ্ডিতমশাই মার্কিন-রমণীরা একই রংয়েব জুতো থেকে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে শেষে

প্রবেন ছাতার কাপ্ডের রংও সেই রক্ম र्दा अहे कारिकांत करब्रह्म अकृष्टि মার্কিন-রমণী।

গত ১৯১৪ অবেদ দক্ষিণ আফ্রিকার খাতের যে মুদা ছিল এখন তা থেকে শতকরা উনিশ টাকা, নার্কিনে শতকরা ছত্তিশ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা চল্লিশ টাকা, এবং কানাডায় শতকরা বিয়ালিশ টাকা চড়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে ধাবারের দর কর্তাদের মেজাজের ওপর **हरक्** ख नादम ।

#### গুরুমশায়ের গণ্প

পাড়াগাঁরে এক পাঠশালার ওক্ষশাই ছেলেদের আঁক কলাছেন ;---

ছটার দাম কত হবে বল্তো ভূতো ?

ভূতো চম্কে উঠে ফাাল ফ্যাল কোরে পণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে ছ-বার ঢোঁক গিলে বল্লে—কিদের দাম গুরুমশাই ?

खक्रमभारे वदल्ल-यिक ठात्राठे कलात দাম তিন প্রদা হয় তাহলে ছটার দাম কত হবে 🤊

ভূতো হাঁ কোরে খড়ের চালের দিকে আরম্ভ কোরে টুপী পর্যান্ত ব্যবহার করছিলেন, বল্লেন—হুঁ! বুঝেছি তোর বিশ্রে—নে

তারপর পাঠশালার সব ছেলেকেই ওই অষ্টা কসতে দিয়ে গুক্ষশাই এক ছিলিম ভামাক সেজে টিকে ধরাতে চলে গেলেন। কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে তিনি ফিরে এসে वासन - कहात करम् हिम ? न्टिय আ্য শেলেট নিয়ে আয়, দেখি কার কত

কোনও ছেলেই ওঠে না, শেষে ভূতো উঠে পেন্সিলটা চুৰতে চুষতে শেলেটখানা ছ-হাতে তুলে ধরে বল্লে—হয়েছে গুরু ।সে তো খুব ভাল কথা, আপনি ছেলেদের মশাই !

—কত রে ?

হোলো ?—

8

- —আভে ছটার দাম সাড়ে বারো পয়সা হবে।
- —তোমার মাথা হবে! এক গণ্ডা ভূলে মরেছিদ্! আঁক তুলতে ভুলেছিস বোধ হয় ? আর একবার বল্বো ?
  - —বলুন **গুরুম**শহি!
- —যদি চারটে কলার দাম তিন প্রসা হয়-

বাধা দিয়ে ভূতো বলে উঠলো! এইথানেই ধে ভূলে মরেছি গুরুমশাই। আপনি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে হো হো কোরে চারটে কলা বলেছিলেন বুঝি ? আমি চল্লিশটা হাসতে হাসতে গদাধর বল্লে—হয় নি! কলার দাম কদে ফেলেছি !—

গাঁরের জমিদার গদাধর মাইতি করলে---"কন্দর্পদেশ।" সেদিন পাঠশালা দেখতে এসেছেন।

মাত্র, কোনও রকমে বানান কোরে বাংলা খনরের কাগজ পড়তে পারেন। শুরুষশাই তাঁকে খুব খাতির কোরে নিয়ে এসে পাঠশালার দূরবন্থা দেখিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলেন। গদাধর মাইতি খুব গন্তীর হোমে বল্লেন—ছেলেরে পড়ান্ডনো এথানে কিরক্ষ হয়, না জেনে তো কিছু দিতে পারিনি !

গুরুনশায়ের মুখটি গুলিয়ে গেল, তিনি একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বলেন—বেশ তো, কিছু পড়াশুনো জিজেন কোরে দেখুন 취 1

জমিদার গদাধর মাইতি তখন জামার প্ৰেট থেকে একথানা বাংলা থবরের কাগক বার কোরে চশমা চোখে দিয়ে দেখানা উল্টে-পাল্টে দেখে হাসতে হাসতে ছেলেদের ডেকে বল্লেন—বানান কর দেখি তোমরা কে পারো—"অন্ধর্পদেশ"

একজন ছেলে এগিয়ে এসে বল্লে "গৰ্ম দেশত! আমি বানান করছি রাজাবাবু!

51一有一(9-1

আর কে জানো ?

তথন আর একজন ছেলে এসে বানান

এবার গদাধর একেবারে হেসে ল্টিমে 

তখন আর একজন ছেলে এগিয়ে এসে ছেলেটি বল্লে—আজে না, পা তো रानान करत्य-"अम् (प्रभाग

গদাধর এবারও উচ্চহাদ্য কোরে মাগা নেড়ে বল্লে — উহু, হোলোনা! এ বড় শক্ত বানান, তোমরা কেউ পার্কেনা; আমি খড়ি मिरत्र दवार्ट्ड मिर्थ मिष्टि, তোনরা দেখে নাও!

এই বলে খড়ি হাতে কোরে খবরের কাগজখানা দেখে দেখে বোর্ডের গায়ে তিনি এঁকাবেঁকা ছোট বড় হরফে লিগলেন— পদ্ৰ প্ৰদেশ।

मूर्थ भनाधन धारे कथा। ज्यानक करहे বানান কোরে পড়েছিল "অন্ধর্পদেশ" !

**ও**রুমশাই ছেলেদের শরীর-তত্ত্ শেখাচ্ছেন। জিজ্ঞেদ করলেন বল দেখি আমি যদি মাথা নীচু কোরে পা হটো ওপোর দিকে তুলে দিই তাহলে আমার মুখ লাল হোমে ওঠে কেন ৽

একজন ছেলে বল্লে—ওপোর দিকে পা আর নীচের দিকে মাথা করলে মাথায় রক্ত এসে জমে বলে মুধ চোধ লাগ হোয়ে ওঠে !

গুরুমশাই খুসি হোয়ে বল্লেন--বেশ তোমার বৃদ্ধি আছে দেখিট! আছো এইবার বল দেখি, আমার মাথা ওপোর দিকে আর পা নীচে দিকে থাকলে পা লাল হোয়ে ওঠে না কেন? পায়ে কি

অপিনার মাথার মতন ফ্রাপা নয় ৷

গুরুমশাই আগের দিন ছেলেদের বাড়ী থেকে কৃষিকার্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে আনতে দিয়েছিলেন। তাই সেদিন কে কি লিখে এনেছে দেখছিলেন। দেখ্তে দেখতে অধরের খাতাখানা নিয়ে তিনবার হাতের তেলোর আছাড় মেরে তিনি ভয়ানক রেগে উঠে বরেন-অধরা। এই কি বাংলা লেখা হয়েছে। গাঁরের ছেলে চাবের কথা জানোনা ? রোগো, আজই আমি ভোমার বাবাকে তোমার এই বিছে নিয়ে দেখাতিছা

অধর একটুও ভীত না হোরে বলে— বেশতো যান না, আমিত আর লিখিনি। ওতো বাবাই লিখে দিয়েছেম!

পাঠশালের এক প্রান ছাত্র বাবা নার मध्य क्रिशं विद्याल हत्व शिर्मिक्त। अत्मक দিন পরে আবার সে গাঁয়ে ফিরে আসায় সকালেই এক্দিন গুরুমশায়ের সঙ্গে দেখা হোলো। গুরুমশাই তথন খুব বুড়ো হোরে. পড়েছেন, সব কথা তার মনে থাকে না তাই ছাত্র গিয়ে তাঁকে প্রশাম কোরে পায়ের ধূলো নিতেই তিনি তার পরিচয় জিজেস করখেন এবং অমুকের ছেলে শুনে তার বাবা কেমন আছেন জিজেন করলেন!

ছেলেটি কাঁদ ভাবে জানালে যে

বিকেলে দীঘির ধারে বেড়াতে গিয়ে আবার গুরুমশায়ের সঙ্গে তার দেখা হোলো।
কাজেই সে আবার তাঁকে প্রণাম করণে;
গুরুমশায়ের অনেক বয়েস হবেছে বলে কিছু
মনে থাকে না কিনা, কাজেই অমুকের ছেলে
গুনেই তার বাবা কোথার আছেন থবর
নিলেন। ছাত্রটি গুরুমশায়ের এই ভুলে
যাওয়ার কথা জানতো না সে বলে,—
তিনি তো এখনও স্বর্গেই রয়েছেন!

ছেলেরা যে আড়ালে তাঁকে 'বুড়ো' বলে এ কথাটা কেমন কোরে একদিন গুরু-মাধ্যের কাণে গেল। তাঁর মাধ্যার চুলগুলো পেকে গিয়েছিল বটে কিন্তু তাঁর বয়স বেশি হয়নি, সম্প্রতি তাঁর প্রথম পরিবার মারা মেতে তিনি আবার নতুন বিয়ে করেছেন। পাছে কনে বৌয়ের কাণে এ কথাটা ওঠে এই ছয়ে তিনি হির কোরে ফেললেন খে, আজ ছেলেদের বৃঝিয়ে দেবেন তাঁর মুদ্দান। এই মতলবে সেদিন পাঠশালে এসেই তিনি একটি ছোট ছেলেকে ডেকে বয়েন—ভোমার বয়স কত বাপু ?

- —ছ-ৰছর ।
- —তোমার বাবার বয়স কত জানো ?
- ---ছত্তিশ বছর !
  - সেধানে বাবা কি সালে কোনে গোছন ও এখন, কোখায় কোগেছে বৃদ্তো !—

- না শুরুমশাই! তাঁর এখনও একটিও চুল পাকেনি!
  - —আমার মেন্নে পুঁটিও ঠিক তোমার বয়গী!
    - —ভাকে ভো দেখিনি গুরুষশাই।
  - —সে তার মামার বাড়ী থাকে যে ! আন্তঃ আমার বয়স কত বল্তে পার ?
    - —না গুরুষণাই!
  - —কেন! তোমার বয়দ ছ-বছর, তোমার বাবার বয়দ ছত্রিশ বছর, এ যদি জানো তাহলে আমার মেয়ে তোমার বয়দী ছোলে আমার বয়দ কত হোতে পারে আন্দাজ করতেপার না?

ছেলেট ভয়ে ভয়ে বলে—আমি বে এখনও যাটের বেশি গুণতে শিথিনি!

গুরুমশাই হতাশ হোমে আর কোন্ত চেষ্টা করবেন না।

একদিন পাঠশালে একটা ছেলে এল কাদতে কাদতে! শুরুসশাই জিজেস করলেন—কি হয়েছে রে 

ক্রিলেটা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—বাবার হাতে লেগেছে গুরুসশাই!

ভরমশাই তাঁকে কাছে ডেকে এনে আদর কোরে বল্লেন—আহা! বাবার লেগেছে বলে বুঝি তোমার মনে ক্ট হয়েছে? তা ভয় নেই, ভাল হোয়ে বাবে ছেলেটা নাক ঝেড়ে তথনও নাকি
কারার হবে বল্লে—সকালে বারা পেরেক
পুতে ছবি টাঙাচ্ছিল, আমায় হাতুড়ী এনে
দিতে বল্লে আমি এনে দিলুম তাই তো—

শুরুষশাই বাল্লন—ভাতে কি হয়েছে ? ভূমি তো আর তার হাতে লাগিয়ে দাও নি, ভূমি তো শুধু হাতুড়িট এনে দিয়েছিলে ?

ছেলেটা চোপ মুছতে মুছতে বল্লে —হাা!

শুক। তবে আর তোমার দোষ কি । তুমি সেজতো কাঁদছ কেন । তোমার বাবার হাতে বড়ঃ লেগেছে ব্বি ।—

ছে। কই না, বানা তো আমাকে তথনি সেই হাতেই আবার--ধরে মার্লে!

শুর । কেন, তোমায় মারবেন কেন ? তুমি সেই হাতুজ্টা তাঁকে দিয়ে এদেছিলে বলে ?

ছে। না-না,—তিনি হাতুড়িটা ধরে
পেরেকের মাথায় বাগ কোরে মার্তে
গিয়ে—হুম্ কোরে নিজের হাতের ওপরে
বিগয়ে দিয়ে যেমন উঃ! কোরে উঠেছেন
আমি অমনি হো হো কোরে হেসে উঠেছিল্ম,
তাই রেগে উঠে বাবা আমাকে সেই
হাতুড়ীর বাড়ি পিটিয়ে দিয়েছেন—

—ৰেশ করেছেন, যাও বসগে যাও— বলে শুকুমশাই অন্ত কাজে মন দিলেন। গুরুমশাই একদিন জীবে দয়া সম্বন্ধে ছেলেদের খুব উপদেশ দিয়ে বলে দিলেন যে, আজ পেকে তোমরা আর কেউ পশু পক্ষী কুকুর বেরালটিকে পর্যান্ত কন্ত দিওনা। পশুপক্ষীরা মুখে কিছু বল্তে পারে না বটে, কিন্তু ওদের প্রতি অত্যাচার করনে ওদের প্রাণে তোমার আমার মতই বাথা লাগে।

তারপর পুজোর ছুটিতে পাঠশালা বন্ধ হোমে গেল। ছুটির পর পাঠশালা খুনতেই গুরুমশাই আগেই ডেকে স্বাইকে বল্পেন,— ছুটিতে তোমরা কেউ পশু পক্ষীর প্রতি কিছু অত্যাচার করনি বোধ হয়, আমার জীবে দ্যা সম্বন্ধে উপদেশটি জোমাদের মনে.

একজন ছেলে তৎক্ষণং উঠে বল্লে—
আমি একট্ও ভূলিনি গুরুমণাই! কালই
আমি মার মরনা শাখীটা থাঁচা থেকে ছেড়ে
দিয়েছিলুম। খাঁচার ভেতর পাখাঁটা বড়ু
ছট্ফট করছিল—দেখলুম তার ভারি কর্
হচ্ছে—তাই আমি ছেড়ে দিলুম। কিন্তু ছেড়ে
দিতে না দিতেই —পুসী বেড়ালটা ভেড়ে পিয়ে
তার মাড়ে কাম্ডে ধরলে, পাখীটা টেচাভে
লাগলো, আমি কত বক্লুম সে তব্ ছাড়লে না
দেখে তখন আমাদের 'বাবা' কুকুরটাকে নিয়ে
এসে পুসীর পেছনে লেলিয়ে দিলুম! বাঘা
কিন্তু গুরুমণাই, পুসীকে মেরে ফেলে
মরনাটাকে কেড়ে নিয়ে ভূলে খেয়ে ফেলে!

# তক্ষর-বিশ্ব-বিত্যালয়

পৃথিবীর নানাদেশে নানা বিশ্ব-বিভালয় আছে। এক একটি বিশ্ব-বিজ্ঞালয় 四本 একটি বিশেষ শিক্ষার কেব্র। ধেমন অস্বকোর্ডে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস। কেম্বিজে বিজ্ঞান; লণ্ডন এডিনবর্গ ও মার্কিনের ক্তন হপকিন্সে চিকিৎদা-বিভা, কলিকাতা বিশ্ব-বিস্থালয়ে ওপর-চালাকি ইভাাদি। পঠিক বোধহয় জ্ঞানেন না যে, চুরিবিভা শিক্ষা দেবার জন্ম শার্কিনে একটি বড় গোছের বিশ্ব-বিস্থালয় আছে। সেধানে নানারকমের ভালা, দিলুক ভাঙা, দিঁদকাটা ও চুরি ডাকাতি স্থচারুরপে সম্পন্ন করবার জন্য আর যে স্ব বিভার প্রয়োজন হয়---তা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিশ্ব-বিতাক্ষের অস্তিত্ব এতদিন জানা ছিল না। কিছুদিন আগে আমেরিকার গোয়েন্দা পুলিশ যোদেফ ল্জন নামক একজন চোরকে গ্রেপ্তার করেছে ৷ পুলিশ ওয়াশিংটন সহরে লজনের বাড়ী খানাতলানী কোবে অন্যান্য সালের সঙ্গে এই বিশ্ব-বিন্তালয়ের একথানি সার্টিফিকেট আবিষার করেছে। এই দার্টিফিকেটে লেখা আছে যে, লজন এই বিশ্ব-বিসালয়ে সিন্দ্ক, তালা ইত্যাদি ভাণ্ডা কাজে বেশ পরিপক্ক হোমে উঠেছে; সিঁদকাটা প্রভৃতি বিজায়ও দে বেশ ওস্তাদী দেখতে পারে।

হোলো। বিশ্ববিস্থালয়ের কন্তৃপক্ষ আশা কবেন যে, সে এক সম্মান রক্ষা করবে।

প্রিশেধরা প্রবাধ ঠিক আগেই
লজন এক জায়গা থেকে ছ-লক্ষ টাকা
চুরি কোরে উধাও হয়েছিল। লজন
পুলিশকে বলেতে ধে, তার সঙ্গে জনা
ধ্যে-সব ছাত্রেরা একসঙ্গে পাশ কোরে
বেরিয়েছে, তারা নিউইয়র্ক ও অন্য
অন্য বড় সহরে বেশ ছ-পয়সা রোজগার
করছে।

# চুম্ ঘড়ি

মার্কিনের ক্যালিফোর্নিরা বিশ্ব-বিভালয়ের
একজন অধ্যাপক একটা আশ্চর্যা রকমের
যন্ত্র বার কবেছেন। যন্ত্রটির নাম চুম্-ঘড়ি।
যন্ত্রটির কাজ হচ্ছে, চুমু ওজন করা।
চুম্বনের সময়ে শরীর ও মনে বে
জামুভূতি হয় তার মাত্রা ও মাপ এই ঘড়ির
মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। চুম্বনের সময়
উভয়পক্ষের অজে একটা কোবে তাব লাগিয়ে
দিতে হয়, এই তার ছুটোর সঙ্গে একটা
ঘড়ির যোগ আছে। তড়িতের সাহায্যে
চুম্বনের ওজন সেই তার বয়ে নেমে আসে
আর ঘড়ির কাঁটা সেই সঙ্গে যুবতে থাকে।
এই যত্রে দার-সারা চুমু, আধা-ধে চড়া চুমু,

#### বিশ্ব-ভারতী

জগৎ-বরেণা মহাকবি রবীক্রনাথেব স্চনা হয়েছে -- আশা হয় একদিন নালানা জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। বিশ্ব-বিভালয়েব মতই তার স্থনাম তিভূবনে তাঁর অন্তরের একান্ত আকাজ্ঞ। ছিল যে, ছড়িয়ে পড়বে। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা শিকার মিলন কেত্রে তিনি বিখের সঙ্গে প্রভৃতি দেশ-দেশান্তর থেকে সিঁল্ভা লেভী-



- . 🚊 ত্রিরবীস্ত্রাথ ঠাকুর

ভারতের বোগসাধন করবেন। আজ তাঁর সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে। বহুকাল আগে বোলপুর শান্তিনিকেতনে কবির তপোবনের আদর্শে প্রভিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমে দেশের তরুণ সন্তানগণের জাতীয় শিকা ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে যে ছোটখাটো-পাঠশালাটি স্থাপিত হয়েছিল, আজ তার বাজ অঙ্কুরিত হয়ে দেখানে 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা र्दत्रहि ।

বিশভারতীতে যে মহা বিশ-বিজালয়ের

প্রম্থাৎ বড় বড় মনীষিবা এসে আজ এই বিশভারভীর ছাত্রদের কাছে তাঁদের অমূল্য জানভাতার উন্তুক্ত কোরে ধরেছেন। বাঙলার ছাত্র-সমাজ যেন এ অপুর্ব সুযোগ উপেক্ষা না কোরে পরিশেবে অকুতাপে কাতর না হয়— এই আমাদের অমুরোধ। वां धनाव (ছ्लावा म्ला म्ला निस्न বাগ্সিদ্গণের এই সমিলিত মধুচকে বিখ ভারতী থেকে জ্ঞানস্ক্রয় কোরে নিক্।

#### আমোদ-প্রমোদ

গান-বাজনা আমোদ-আহলাদ বৈঠকের একটি প্রধান অঙ্গ, কাজেই এদিকে কক্ষা না রাখলে আমাদের অঙ্গহানি হবে। অন্ত প্রয়োজন বাদ দিলেও অন্তভঃ বৈঠকের ঠাট বজায়ের জন্তেও এটাকে আমাদের রাধা চাই।

আমোদ-প্রমোদ জিনিষ্টা একেবারে বাজে নয়, এ কথাটা সকলকে না হলেও কাউকে-কাউকে শ্বরণ করিয়ে দিতে হয় কারণ এমন শুচিবায়্গ্রস্থ বির্ণ নয় যারা ওর নামেই নাক না সিট্কে পারেন না।

আমোদ ব্যাপারটার অপব্যবহার অনেক স্থানেই হয় তা জানা আছে— এমন কি সেটা কুৎসিত অঘততায় রূপান্তরিত হয়ে উঠে তাও স্বচক্ষে দৃথেছি কিন্তু তাই ব'লে ঐ জিনিষটা থেকে দূরে থাকবার জন্তে কাউকে উপদেশ দিতে পারছি না। কারণ ওটা না থাকলে মানুষের জীবনধারণই অহনকথানি বুধা। অপব্যবহারে কোন্ জিনিষ না বিকৃত হয় পূ

পেটের খোরাক যেমন চাই, মনের
খোরাকও তার বেশী বই কম হলে চল্বে
না। তবে খাগুটা যাতে বিশুদ্ধ এবং
সাক্ষ্যের উপযোগী হয় তার দিকে নজর
সাধা চাই। এনেক সময় আমরা হবোধ
বালকের মতো যা পাই তাই খেয়ে ফেলি।

স্থাবিধের নয়—–ভাতে নিজেও মজি, আর পাঁচ জনকেও মজাই, এবং যারা নির্কোধ নয় কেবল সেই দ্ব ব্যবসাদাবদের স্থ্যার করি।

কোনো-কোনো বোগের লক্ষণ এই বে. অথান্ত থাওয়ার উপর বেজায় ঝোঁক বাড়ে ৷ এ রোগ্যে শুধুদেহের হয় তানয়, মনেও এ রোগ ধরে। তথন মাত্রের কচি হয় জ্বস্যু, অপদার্থ জিনিষ্ত লোকের মুগাবান মনে হয়, যার স্থান বিশী তার নামেই মুথে জল আদে। মনের এ ব্যাধি কথনো-কথনো সংক্ষক হয়ে প্রায় দেশব্যাপী হয়ে ওঠে; তপন ধোঝা যায় না কোন্টা সভ্যিকার র্যালো, কোন্টা কর্কশ। তথন হাটে-বাজারে যত ভেজাল-দেওয়া জিনিবের আম্দানি হতে থাকে—চারিদিকে তারই ঢাক পেট। চলে; সারালোর দালো জিনিষ মারা বেতে বদে। তথনই বিশেষ দরকার হয় ভেজাল জিনিধের ফাঁকি ধরে দেবার এবং সত্যকার রদের উৎদ কোথায় তার সন্ধান বাংলে দেবার। আমাদের (मर्भ এ প্রােজন হয়েছে কিনা তাই বোঝবার জন্মে আমাদের এখানে আমোদ প্রমোদের যে সমস্ত অমুষ্ঠান আছে সেগুলোকে একবার ঘেঁটে-ঘুঁটে আলোচনা কোরে দেখা দরকার। আম্রা সেই আলো-চনায় সাহায্য কর্বার চেষ্টা ক্রেব্যু

# বৈঠক

শোংকে বলে, আর চোগেও দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলা দেশে দৈনিক সংবাদ পত্র থেকে জারম্ভ কোরে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাগিক, বৈমাগিক তৈমাগিক কোন পতিকাই চলার মতন চলে না। ভগুপতিকা নয় সাহিত্য ও সুকুমার সাহিত্যেরও এই ছুদ্শা। রণীজনাথের তর্জনা যা ইংলও, ফ্রান্স, জার্মানী প্ৰভৃতি স্থানে লাখে লাখে বিক্রি হক্ষে; বাংলা দেশে রব জনাথের জনাভূমিতে ভার বই ভার শতাংশের একাংশও বিক্রি হয় না। যে জাতির সাহিত্যের এই ভাবস্থা, যে ভাতির সাম্ধিক থাকের এই শবস্থা, ভারাই আবার কজ্না করে একমাসের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হোমে যাবে। নিজের দেশের সাহিত্যকে বাচিয়ে রাখবো, নিজের দেখের সামায়িক বাঁচিয়ে রাখবো এইটুকু জাভীয়তার জ্ঞান যাদের হয়নি তারা আবার স্বাধীনতার কলনা করে কি কোরে ?

অনেক বিদেশী বাঙালীকে অত্যন্ত স্বার্থপর
বলে। একটা জাতির নামে এমন ভাবে
এক-তর্ফা একটা মন্তব্য শুনলে মনে হ্র বে,
জগতের আর আর সব জাতিগুলি পরের
ছংখ মোচন কববার জন্মই জীবন উৎদর্গ
করেছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, অন্ত অন্তর্গতির মতন স্বার্থিপর ইওয়া তো দ্রের
কথা বেঁচে পাকতে হোলে স্বভুকু স্বার্থপর

(एम् বাংলার না। প্ৰধান কলকাতার দিকেই দেখা যাক। ও অগ্র ইউরোপীয়দের কথা না হয় ছেড়েই পেওয়া গেল। এথানে অ-বাঙালী ভাটিয়া পাৰী, নাথোদা প্ৰভৃতি জাতিই প্ৰধান বাৰদায়ী। কেরাণীগিরিতেও মান্তাজী এদে বাঙালীর ভাত মাববার চেষ্টা করছে। পুলিশের কলটেবল, রাস্ভার কুলী, জাহাজে ও ডকের কুলী সবই অ-বাঙালী৷ বেঁচে থাকতে হোলে যতটুকু স্বার্থপর হওয়া প্রয়োজন তত্টুকু স্বাৰ্থপৰ হোগেও ৰাঙালী এমন কোৰে লিখেচ্ছ হোরে বলে থাকতো লা। এই একটা জাতি—শারা চেষ্টা করলে সবই হোতে পারে িন্তু নিশেচ্ট হোগে বদে থেকে ভারা মরণের মুখে এগিয়ে চলেছে।

কিন্ত স্বার্থণর না হোলেই বে পরহঃখকাতব কিংবা দাতা ও উদার ট্রহান্তে হবে
তার কোনো মানে নেই। বাঙালী স্বার্থপর,
প্রতঃথকাতর, দাতা কিংবা উদার—কিছুই
নয়। মোট কথা তারা সকল বিষয়েই উদাসীন ।
এই উদাসীত বেড়ে ফেলতে না পারলে জীবন
যুদ্ধে বাঙালীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

গত ৪ঠা। আষাঢ় রবিবারে বঙ্গীর সাহিত্য পরিষং মন্দিরে বঙ্গিমচন্দ্রের একটি মর্মার-মূর্ত্তি স্থাপিত হরেছে। সাহিত্য পরিষদের ট্রকর্ত্তার। গত কয়েক বছর থেকে বঙ্গিমের একটি মর্মার অন্ত সাধারণের কাছে আড়াই হাজার টাকা
চাওমা হয়েছিল। এই টাকা উঠ তে কয়েক
বছম সমর লেগেছে, সেদিনকার সভার
পরিষদের একজন সেবক জানিয়েছিলেন
বে, এই টাকা তুলতে তাঁদের প্রাণাম্ভ পরিছেদ
হয়েছে এবং এখনও একশ' কত টাকা
উঠলে তবে সমস্ত দেনা শোধ হবে। এই
একশ' কত টাকা সেদিনকার সভাতেই
উঠে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা
বলবার আছে।

. বিষেষ্ঠজ কে ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কি ছিলেন এবং বিশেষ কোরে তিনি বাঙাণীর কি ছিলেন তা সকলেই জানেন। আমরা দেশের নিরক্ষর চাধা কুলী-মজুবদের क्था वन्धि ना, आयामित मिट्न यामित শিক্ষিত লোক বলা হর তাঁদের কথাই বলচি। বৃহিমের লেখা পড়েন-নি এমন হতভাগ্য শিক্ষিত বাঙাগী যদি কেউ থাকেন তাঁদেরও আমাদের বলবার কিছুই নাই। ব্রিংসচল্রের মশ্র-মুর্ত্তি স্থাপনের জন্ম যদি এঁরা সকলে চার আনা কোরেও দিতেন তবে আড়াই হাজার টাকা তুল্তে #য়েকবছর সময় লাগতে। না, কয়েক মাদেই তা উঠে বেছ। সমস্ত ভারতবর্ষকে বিনি "বন্দেমাতবম্" মন্ত্র শুনিয়েছেন শিক্ষিত বাঙালী তাঁর প্রতি এইভাবে ত'দের শ্রদার অর্ঘ্য নিরেদন কবেছে। সাহিত্যকে এ যুগের বাঙাগী কি ভাবে ক্ষেপে ভবিষাতের ইভিহাসে তা লেখা হোমে এইলো।

সাহিত্য পরিষদকেও কিছু বলবার আছে ৷ এ কাজে তাঁদেরও আন্তরিকতার অভাব দেৰতে পাওয়া যায়। সাধারণ বাঙালী না সাহিত্যকে গ্ৰাহী कृद्द । হয় তাঁরা অর্থাৎ যাঁরা এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁরা কি টাকা তোলবার অস্থ তেমন ভাবে চেষ্টা করেছিলেন ? নাম করতে চাই না পরিষদের মধ্যেই অনেকে আছেন যারাইজহাকরলে একাই এই আঁড়াই হাজার টাকা অবহেলায় ফেলে দিতে পাৰতেনং তাঁরা কি এজন্ত দেশের প্রত্যেক রাজা মহারাজা জ্মিদার উকীল ব্যারিষ্টারের কাছে গিখে তেমন কোনে টাকা চেয়েছিলেন ? আমাদের বিশ্বাস যে, তা তাঁরা করেন-নি, কারণ এ কাজে তাঁদের দে রক্ম আন্তরিক হা ছিল না।

এই তে গেল একদিকের কথা। আব একটা দিক আছে, সেটি এই,—বিদ্বাচন্তের পুত্তক বিক্রা কোরে, তাঁর উপস্থাসকে নাটকাকারে পরিণত কোরে, অভিনয় দেখিয়ে অনেকে লার্থিক অবস্থারও উন্নতি (স্থায়ী না গ্রা সামান্ত্রিক)করেছেন। এই কাজে ক্বতক্রতার থাতিরেও ভাঁদেব একটা কর্ত্বর ছিল। এ দের মধ্যে কে কি দিয়েছেন জান্দিনা, তবে বিশেষ যে কেউ কিছু জেন-নি তা সেদিনকার বক্ততাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। একজন বাঙালা কবি লিখেছিলেন—ও ভাই বঙ্গবাসী —আমি মলে তোমরা আমরা চিতায় দিবে মঠ। কেন্তু আজ দেখ্ছি কবির এই আশাও গুরাশা মাত্র।



# সভিত্ৰ পাক্তিক পত

কার্যালয় ২০৮,২এক কর্পর্যাতিস্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা এক আনা বাধিক মূল্য ২০/০

**ওট ট**াকা ওই আনা∤

#### স্থ্রেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্থাত্মচিত্রপ্তক



ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, ছাপায় অতুলনীয়।

বাংলার বিভালয় সমূতে পুরকার পুস্তক রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্র !

#### নামিকো

জাপানী উপক্স। অশ্রুসিক্ত কল্প পোমক ভিনী। এক টাকা হাত্র।



চমৎকার জাপানী গল্পেব বই আট আনা মাত্র।

গ্রুদাস বাব্র দোকান, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউদ্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্কালয়ে প্রধান।

# रिचर्रकः नियमावली

বৈঠকের অগ্রিম বাধিক মূল্য ডাকমাণ্ডল
সচ তুই টাকা তুই আনা; ভিঃ পিঃ মাণ্ডল
স্বত্তর প্রতি সংখ্যাব জ্লু এক আনা।
নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা
হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের
নামে পাঠাইতে হয়!

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠিব জ্বাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধানি বৈঠকের তুই পূষ্ঠা বড় জোর আড়াই পূষ্ঠা অপেকা দার্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা ভাষা কানানো হয়। মনোনীত অথবা অম্নোনীত প্রবন্ধ ক্ষেত্রত পাঠান হয় না।

#### িজ্ঞাপন

মলাটোর চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮ ্ অজ্ঞান্ত পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬ ্ অদ্ধি পৃষ্ঠা—থাত

কলমের প্রতি ইঞ্জি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা--->

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিদংখ্যা—২ ্ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক

২০০।২ এফ কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট ঃ—শ্রীপরেশনাথ মিত্র ১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা।



# I IRANSL

#### ১ম বর্ষ ী

# ১লা আবণ, ১৩২৯

#### হিয় সংখ্যা

#### भान-भाग

একজন কেরানী এক অফিসে চাকরী থালি আছে শুনে দর্থান্ত করেছিল। তাতে নিজের যোগ্যতা ও গুণের পরিচয় লেখবার সময় কেরাণী বাবু লিখেছিলেন;—As চেহারাটা বোধহয় খারাপ হোয়ে গেছে। regards my qualification my father's আমার গুণের সম্বন্ধে এই বল্ভে পারি যে, থারাপ হয়ে গেছে ? কিনে বুঝলে ? আমাৰ পিতাঠাকুর মহাশয়ের হাতের লেখা বড় চমৎকার ছিল।

হাওড়া ষ্টেশনের একজন লেডি বুকিং ক্লাৰ্ক ষ্টেশন-মাষ্টারকে গিয়ে কলে--আনায় দিনকতক ছুটী দিতে হবে।

দিনকতক বু-ক্লা। কোথাও গিয়ে শহীরটা গুধ্রে আসনো !

ষ্টে-মা। দেকি ? ভোমার অসুখ বিহ্বখতো কিছু করেনি।

বু-ক্লা। নাতা করেনি—কিন্ত আমার

ষ্টে-মা। তাই নাকি ? কই আমি ভো handwriting was very good! অর্থাৎ কিছু দেখছিনি! কে বল্লে ভোমার চেহারা

> বু-ক্লা। নিশ্চয়ই আমার চেহারা খাবাপ হোয়ে গেছে—নইলে লোকগুলো আজকাল টিকিট কেনার পর নোটের বদ্লাই, বা টাকার ভাঙানি স্ব গুনে নিতে আরম্ভ করেছে কেন? আগে তো নিভোনা! আমি যা দিখুম তাই হাতে কোরে নিয়ে আনাৰ সংখন দিকে দেয়ে কেল্ড চল্ল

বল্লেন-ওগো! নীচের তলায় কার পায়ের শব্দ হচ্ছে! বোধহয় চোর এসেছে!

—এঁয়া বলকি ? বলেই কৰ্ডা তাড়া-তাড়ি উঠে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্ত্রী তথন বল্ছিলেন ভগো! ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই, চোরের হাতে যদি ছোরা ছুরি থাকে !--কিন্তু কে বা ভা শোনে ?

স্ত্রী উদ্গ্রীব হোয়ে প্রতিমূহুর্তে কন্টার ফিরে আসার অপেকা করছেন—কিন্তু রাত প্রায় ভোর হোয়ে এল তথনও তাঁর দেখা নেই, শেষে একটা কিছু অমঙ্গল আশস্কায় উৎকণ্ডিত হোমে জা দোর খুলে সাহদ কোরে বেরিয়ে ভাকলেন—ভগো! ভগো! শেষে ছাতের ওপর থেকে কর্ত্তা বল্লেন—কিগো! নাম্বো না কি এইবার ? পেণেছো ভালো কোরে চারিদিক, চোচটা চলে গেছে ভটিক্ — না হয় তুমিও ছাতে পাণিয়ে এন।

বিদেশে বেড়াতে গিয়ে শোনা গেল সেখানে নাকি একশ' বছরের চের বেশি ব্যুসের একজন লোক এখনও বেঁচে আছে! এক'দন তাকে দেখতে যাওয়া হোলো। চালার সাম্নের থেটে দালানটাতে একটী থুড় থুড়ে বুড়ো বুসে তামাক থাচিছল, তাকে দেখে সভবের েশি বয়েস বলে মনে

অর্দ্ধেক রাত্রে কর্ত্তার ঘুম ভাডিয়ে গিল্লি করলুম—এখানে কার বয়স একশ বছবেব ওপর হয়েছে গাণু সে কোষা থাকে বল্তে পারো ?

বুড়ো ভাষাকের অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে কাদ্তে কাদ্তে বল্লে—হাঁ৷ এইখানেই থাকে—সে আমার নাতনী !

একজন ভদ্রণোক জুতোর দোকানে জুঙো কিন্তে গেছেন, দোকানদার তাঁকে আগেই একজোড়া নাগরা জুতো বার কোরে দিলে। ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হোরে বল্লেন আনাকে কি ছাতু থোর পেলে বাপুরা, আমিতো নাগ্যা জুতো চাইনি! দোকান দার বল্লে—দেকি মশাই, নাগরা জুতো পায় ্দেওয়াই যে আজ কলি ফ্যাসান হয়েছে !

ভদ্ৰোক গড়ীৰ ভাবে বল্লেন--আমার পা তুটো যে বাপু হাল ফ্যাসানের নয়, এ যে দেই সনাতন বাঙালীবাবুর পা! চট্টোপাধ্যায় থাকে তো বার কর।

বণাই। ওচে ওরা শুন্ছি নাকি ছ-টাকা জোড়া দশহাত খদরের ধুতি বেচ্ছে! কানাই। দেকি হে ? কোখেকে দিচ্ছে ভাবা এত সন্তার প পড়তার পোষাবে কি কোরে ? জগাই। আরে বেথে দাও তোমাব পড়তায় পোষানো--! ঠিকানাটি কি তাদের বলতো ভাই বলাই--লিখে নিই!

#### ছুটো খবর

লগুনের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দিসিল **९८१४- ७२१म (१) या करत्रह्म (४, यहि** নারোগ ও স্থা থাক্তে চাও তাহোলে কেউ কখন হুধ পান কোরোনা। কারণ তিনি পরীক্ষা কোরে দেপেডেন যে, অনংখ্য রোগের বীজান্ত নাকি ছবের সংগই আমাদের উদরত্ হ्य !

মামর্গাণ বিভাগদের একটি ছেগেকে এবার ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষাদিতে দেওয়া **চয়**নি ৷ তাকে ইঞ্ল খেকে নাম কেটে দেওয়া হরেছে। করেণ ছেলেট নাকি ওই বয়নেই আর একটি ইস্থাবে মেখেকে একথানি প্রেম-লিখেছিল। চিঠিখানি ঘটনাক্রমে পত্ৰ বেচারীর বিভালয়ের কর্তৃপক্ষদের হাতে এসে পড়ে, হুতরাং প্রেমের দায়ে সেই কচি প্রণ্যীর পড়াগুনা খতম কোরে দেওয়া হয়েছে।

লিভারপুলের রাখায় মাতলামী কোরে টলে পড়াব জন্ত এক ভদ্ৰলোককে মাভান বলে থানায় ধরে আনা হয়েছিল। কিন্তু বিচারের পূর্বেই হতভাগোর ধানাভেই মৃত্যু হয়। পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, তার জাবনে সে কখনও মদ ছোয়নি ! বেচারী সেদিন পথে সন্ন্যাস রোগগ্রস্ত হোয়ে পতে গিয়েছিল --পলিশ তাকে মাতাল কলে আক্রান্তবার সভে সভে করে করে করে

ভুল কোরে হাঁসপাতালে না নিয়ে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। বিলেতের পুলিশও এমন ভুল করে ৷

#### মন্ত্রশক্তির প্রভাব

#### বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হওয়া

অপিনারা শুনে আশ্চর্যা হবেন যে, ফ্রান্স ইংলপ্তে অনেক রুগীদের আর কেবল 'মালাজ্প' কোরে ও মন্ত্র পড়ে আরোগ্য করা হচ্ছে! ভবে মালাটা ঠিক হরিনামের তুলসী মালা নয়, আৰু মন্ত্ৰীও খাটি সংস্কৃত নয়। একটা দড়িতে কুড়িটা গাঁট বেঁধে রোগীর হাতে দেওয়া হয়—আর তাকে বলা হয় যে, তুমি চোধ বুজিয়ে বেশ শান্ত ও হির ভাবে বিছানায় ওয়ে ওয়ে দড়ীর গাঁটে গাঁটে হাত রেথে কুড়িবার কোরে বল---"দিন দিন স্ব রক্ষে আমি ক্রেমে সেরে উঠ্ছি !"

এই মন্ত্রটি মনে মনে বল্লে হবেনা,---চেঁচিয়ে বল্তে হবে,—বোগা যেন নিজের গলা নিজে গুন্তে পায়। তবে কানে ভালা লেগে যাবে এমন চাৎকার কর্তে হবেনা, গুন্ গুন্ কোরে ছেলে ঘুম-পাড়ানো গানের মত বলে গেলেও চল্বে। বিশেষ একাগ্ৰ-চিত্ত ইওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। মন্ত্র জপ করতে করতে মনে যদি অন্ত কোনও চিস্তা আসে ক্ষতি নেই, তবে নিয়মিত স্কালে গুম

সময় মন্ত্রটি জপ করা চাইই চাই! দিন কতক এই নিয়মে মন্ত্র জপ করলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাবে। রোগ প্রায় বারো জানা রকম আরাম হোয়ে উঠ্বে!

মন্ত্রশক্তির প্রভাব এদেশে নতুন নয়, তবে ব্রাহ্মণর। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা কোনও দিনই প্রকাশ করেন-নি বরং ওটার চারদিকে এমন একটা হর্ভেদ্য রহস্তের ভাষরণ দিয়ে রেখে-ছিলেন যে, তার চাপে অনেক মন্ত্রই ভারতবর্ষ থেকে লোপ পেয়ে গেছে! সে যাই হোক সব চেয়ে লজ্জার কথা এই যে, ভারতকে আজ জপ তপ ও মন্ত্রের সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে হত্ছে য়ুয়োপ থেকে! ভারা আজ আমাদের প্রথম বৃঝিয়ে দিলে যে, 'মন্ত্র' আর কিছু নয় কেবল মনকে বোঝানো! মনকে বোঝাতে পারলে ভা সে সংস্কৃতেই হোক আর বাংলাতেই হোক্ ভট্টাচার্য্য ভিন্নও কার্যসিদ্ধি হবে।

'আজ রাত্রি চারটের সময় উঠতেই হবে' এই মন্ত্র জপ কর্তে কর্তে যদি আমি শুই, চারটের সময় মস্ত্রের বলে আমি যে ঠিক জেগে উঠবো এর প্রমাণ বোধ হয় অনেকেই পেয়েছেন। থোকা পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠ্লে মা তাকে তুলে আদর কোরে 'কোথায় লেগেছে বাবা?' বলে হাত ব্লিয়ে চুমু থেয়ে মন্ত্র পড়ে দেন— "আর নেই ভালো হোয়ে গেছে!" শিশুঅমনি সেই মন্ত্রলে সব ভূলে গিয়ে হেসে
আবার খেল্তে চলে যাছে, এ-ত আমরা
প্রতিদিনই দেখ্ছি!

কোনও ছঃসংবাদে বা গৃহবিবাদে
মনক্ষুর হোরে যখন মান মুখে বিপন্ন অস্তরে
আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়াই, তথন হঠাৎ
কোনও সদানন্দ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলে সে
যখন হাত ছটো জড়িয়ে ধরে তার সমবেদনার
স্নেহকঠে বলে ওঠে! "আরে বেতে
দাও ভাই! সংসারে ও-রকম হোয়েই থাকে
তা ছঃখু করলে কি চলে ?" তার সেই
সহাস্য মন্ত্র ভনে মনের অন্ধকার বেন নিমেষে
কোথায় দূর হোয়ে গিয়ে মিলন অধ্বে হাসি
ফুটে উঠে!

এ সমস্তই মন্ত্রশক্তি। তুমি ভোমার
নিজের ছই হাত সাম্নে লখা কোরে দিয়ে
ত্-হাতের আঙ্লৈ আঙ্লে যদি জোরে পাঞা
কদে দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে একদৃষ্টে
ত্-হাতের পাঞ্জাটার দিকে চেয়ে কেবলই
বলতে থাকো "কিছুতেই এ হাত আমি খুল্তে
পারবো না, ইচ্ছে করলেও নয়—কিছুতেই
নয়।" তাহলে তুমি দেখবে যে,সেই মন্ত্র যতক্ষণ
পড়্বে কিছুতেই তুমি ততক্ষণ হাত খুল্তে
পারবে না। একটা অলক্ষ্য শক্তি তোমার
সমস্ত চেষ্টাকে বার্থ কোরে দেবে।

শোনা গেছে আমেরিকার সেই রক্ষ একদল
থেলোরাড়বা লাঠির ওপর ভর দিরে
উঁচুতে লাফ দেওয়া অভ্যেস করেছে।
এই খেলার প্রতিযোগিতার এবার যিনি
বাজী জিতেছেন তাঁর নাম এফ কে ফ্ল্।
ইনি প্রায় তেরো ফুট চার ইঞ্চি উচুঁতে
লাফিয়ে উঠেছিলেন। কোনও খেলোরাড়
এ পর্যাস্ত এতটা উঁচুতে উঠতে পারেন নি।

#### পঞ্চাশবছরের মামলা

আমেরিকার প্রধান সহর নিউইয়র্কের
বড় অ'দালতে সম্প্রতি একটি মানলার নিপ্রতি
হয়েছে;—এই মান্লাটি আজ পঞ্চাশ
বছর ধরে চল্ছিল। এতদিন পরে মানলার
ফলাফল প্রকাশ হোলো বটে, কিন্তু থারা এই
মানলা প্রথম সুক্ কবেছিলেন তাঁদের কোনো
পক্ষেরই কেউ আজ বেঁচে নেই; এমন কি
এই মান্লায় যাঁরা থারা সাক্ষী ছিলেন
তাঁরাও আজ সকলে পরলোকে। আদালত
সেই আদি ফ্রিয়াদার এক নাত্নীকে ডেকে
প্রায় বিশ লক্ষ টাকা বুঝিয়ে দিয়েছেন।
নাত্ন'ব নাম কুমারা মারিরণ, তার বয়স
কিন্তু ধাটের ওপর। ইনি এ বিশলক্ষ টাকা

লক্ষ টাকা পাবার দাবী দিয়ে ফের নালিশ করেছেন। এ মামলা আবার কতদিন চল্বে কে জানে ? আসল মামলার ব্যাপারটা হোচ্ছে এই যে, কুমারী মারিয়ণের ঠাকুরদা হোয়াইট্ আর তাঁর এক বন্ধ ফ্লেচার ছ-জনে মিলে ভাগাভাগিতে একটা কারবার স্থক করেন। কারবার যথন খুব ফেলেও তথন হঠাৎ হোয়াইট্ মারা হান—ফ্লেচার সেই স্বেবাগে ওটা সমস্তই নিজের নামে কোরে নেবার চেষ্টা করেন বলে হোয়াইটের ওয়ারিশানরা নালিশ করে। প্রথম নালিশ হরেছিল ১৭৭০ সালে। সেই থেকে আজ পর্যান্ত ঐ মামলা চলে আস্তে—উভয় প্যেবই বংশানুক্রমে।

# স্পায়কথা

শ্রীযুক্ত জলধর সেন 'রায় রাহাছর' হওয়া সবেও ইচ্ছে করেন তাঁকে যেন কেউ বাহাছর না বলে। তিনি 'বাহাছর রায়' হবার আগো যেমন সকলের 'দাদা' ছিলেন এখনও তাই পাক্তে চান। তিনি বলেন তোমাদের 'দাদা' ডাকেব চেয়ে 'রায় বাংগছর'খেতার আমার সন্মান বিশেষ'বর্দ্ধমান' করতে পারে নি! সূত্য কথা। বিলেতে যে-সব অভাগিনী নিজের গর্জ্জাত সন্তানকে হত্যা কোরে কলঙ্কের হাত এড়াতে চেষ্টা করতো,—ধরা পড়লে এতদিন তাদের প্রাণদণ্ড হোতো। সম্প্রতি লর্ড পার্মুর, লর্ড বার্কেনহেড্ প্রভৃতি পার্লামেণ্টের হোমর'-চোম্রা সংগ্রা একটা আইন পাশ কোরে তাদের প্রাণদণ্ড রহিত করবার ব্যবস্থা করেছেন! তাদের মুক্তি হোচ্ছে যে, ঐ-সব অভাগিনীরা মান্দিক উত্তেজনার উন্মন্ত হোয়ে এই নিদারণ কাল কোরে কেলে! কর্তারা দ্যালু সন্দেহ নেই-—কিন্তু মুক্তিটা অনেক হত্যাকারীর পক্ষেই প্রয়োগ করা চল্তে পারে যে!

গভর্গমেন্ট দেউলিয়া হ্বার ওয়ে থরচ
কমাবার জন্ত যতুবান হয়েছেন। কোন দিক
দিয়ে কেমন কোরে থরচ কমানো যেতে
পারে সেটা বিবেচনা কোরে দেখ্বার জন্তে
একটা বৈঠক বসেছে। আমাদের 'বৈঠক'
থেকে ওদের একটা উপায় আমরা বাৎকে
দিতে পারি, যাতে সি, আই, ডি, দপ্তরের
থরচাটা অনেক কমে যেতে পারে। শাসন
পরিষদেব জনকতক উৎসাহী সন্তাকে যদি
অবৈতনিক গোরেন্দার কাজে লাগানো যায়
তাহলে বিনা থরচে দেশের অনেক 'গুপ্তাসমিতির' সন্ধান পাওয়া যেতে পারে!

মডাকেট চুড়ামণিও শেষে আইন (বেআইন)
ভঙ্গ করতে বাধ্য হলেন। আমরা তাঁর
সমকে কি ব্যবস্থা হয় জান্বার জন্মে উৎস্ক
হোয়ে রইলেম।

সংবাদ-পত্রের সমাট লর্ড নর্থক্লিফ তাঁর 'ডেলি মেল' প্রভৃতি একাধিক পত্রিকার এখন জাপানী বিশ্বেষ প্রচার করবার জক্তেউঠি পড়ে লেগেছেন। জ্বাপানীদের সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি লিখেছেন যে, গুরা এসিয়ার জার্মান তুশ্য। ক্রমাগত টাকা ধার কোরে যুদ্ধের আস্বাব তৈরি করছে, ব্যবসাবাশিকা একচেটে করবার চেপ্তার আছে। সমস্ত জগত জুড়ে গুরা গুপ্তচর ছেড়ে দিরে স্বার খ্রের সন্ধান রাখছে ইত্যাদি—

#### কবিরত্ন ৺সত্যেক্তনাথ দত্ত

রবীক্রনাথ ঠাকুরের পরই বাংলাদেশে আর কে শক্তিশালী কবি আছে এ কথা উঠলেই কবিরত্ব সত্যোক্রনাথের নাম মনে পড়ে। সত্যেক্রনাথের অকাল-মৃত্যুতে বাংলা দেশের আর বাংলা সাহিত্যের যে বিরাট ক্ষতি হোলো বোধহয় শতাক্রীর সাধনায় তা পূর্ণ হবে কিনা সন্দেহ। কোনও দেশে সত্যেক্রনাথের মত প্রতিভাশালী কবির জন্ম হওয়া সে দেশের বিশেষ সৌভাগ্য-যোগ

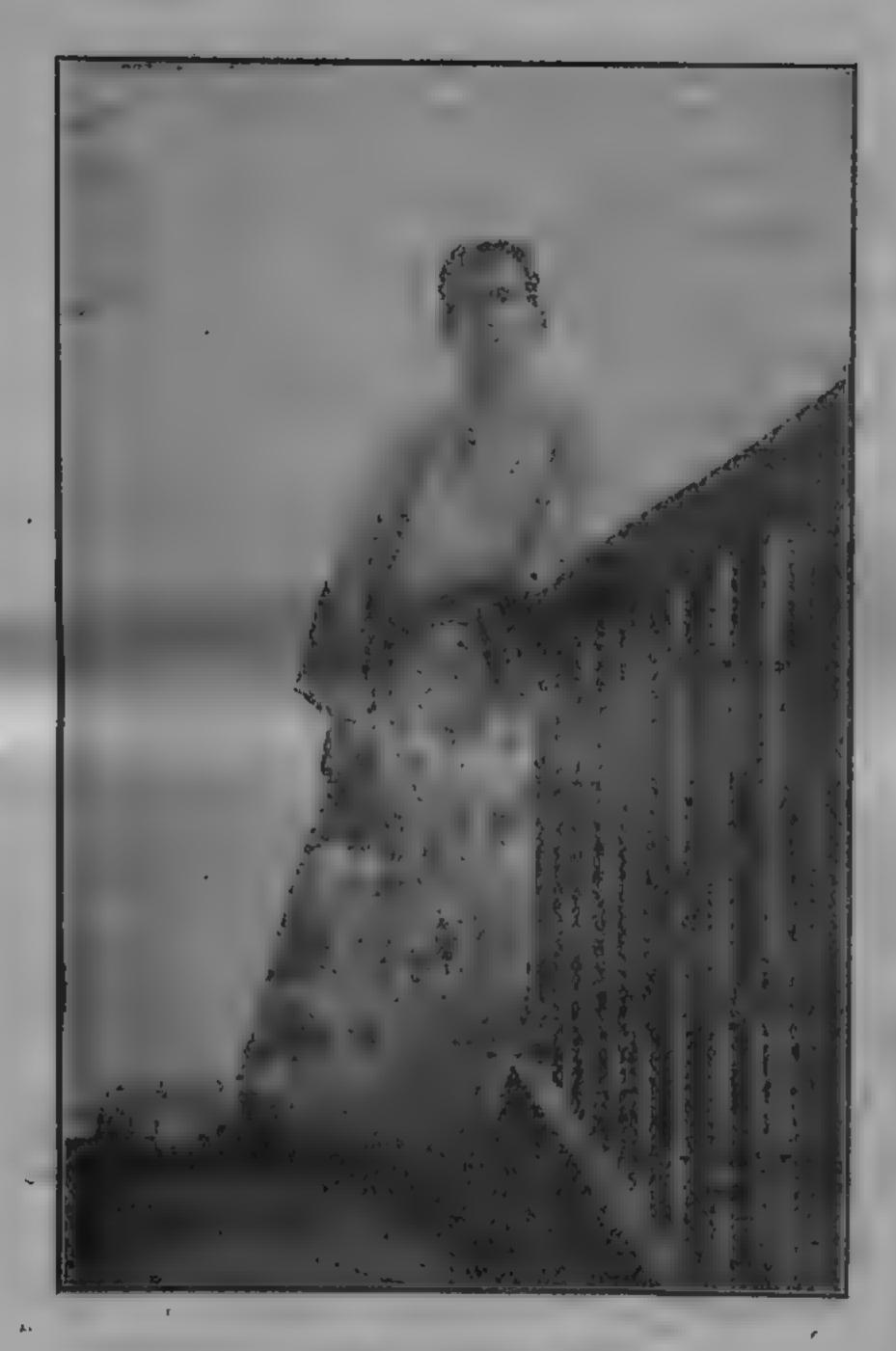

ক্ৰিগ্ন সভোজনাথ দ্ভ

কেকা প্রভৃতি দশ্রানি কাব্য গ্রেষ্ট্র সঙ্গে জন্মের সহিত্যার নাম বিভাসাগরের মতই

বাঙালীর ছেলেদের কিছু না কিছু পরিচয় আছেই, —শ্রীনবকুমার কবিরত্ব নাম নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপের ক্যাঘাতে যে স্ব হৃষ্ণুতদের শাস্ন করেছেন, পাঠক সমাঞ নিশ্চয় ভার সঙ্গে পরিচিত আনে। আন্ধ্ৰপু আমরা এই স্বর্গীয় মহা-কবির জাবনের ঈষৎ পরিচয় দিয়ে আগ্রহান্তিত পাঠকদের কৌতুহল নিবারণ করবার চেষ্টা করবো ৷

সতোজনাথ দত্ত ১২৮৯ সালে মকব সংক্রান্তির দিন বেলবরের কাছাকাছি নিমতে নামীয় হানে তাঁর মামার বাড়ীতে জনাগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাভিতে বঙ্গজ কায়স্থ তাঁর পিতা পরজনীনাথ

আজ দেশাত্মবোধের চারণ-কবি সত্যেক্ত দত্তও অলবয়সে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, কবি নাথের রচনার পরিচয় দিয়ে ধুইতা করবো না, স্ত্যেন্দ্রনাথ তথন বালক মাত্র। মনিধী কারণ আমরা জানি সত্যেক্তনাথের কুছ ও ৮অক্ষরকুমার দত্ত, বাঙলা ভাষার

বিজ্ঞাড়ত,--তিনিই এই প্রতিভাবন কবির পিতামহ ছিলেন ৷ এ দের আদিনিবাস ছিল বর্দ্ধান জেলার অধুনাবিলুপ্ত চুপি গাঁরে। অক্ষয়কুমারই প্রথমে দেশ ছেড়ে কলকাতার অধিবাসী হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সত্যেক্তনাথকেই দান কোরে যান। কবি সভ্যেক্তনাথ লক্ষণভির বংশধর হোলেও কোন দিনই ধনগবের দরিত্রকে মুণ: করেন-নি। তিনি সর্কবিষয়ে স্থানিকিত ও অস্থারণ পণ্ডিত ছিলেন। অনেকগুলি বিদেশী ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপ্রি ছিল। তিনি অমায়িক, সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও বিশ্বমানবকে তিনি ছিলেন। বন্ধুবৎসল একই পরিবারভুক্ত বলে মনে তাঁর অসংখ্য কবিতায় স্বদেশপ্রেম আর নিখিল-মান্বজাতির প্রতি গভীর ভালবাসা ষ্টে উঠেছে। মানুষ তাঁর কাছে কেউ অম্পু শ্র ছিল না।

উদরাময় বোগে তিনি অনেকদিন থেকেই তিনি কট পাছিলেন। অতিরিক্ত পড়াগুনা করায় কিছুদিনে চক্ষু পীড়াও হয়েছিল। সামাগ্র একটা পৃষ্ঠপ্রণ হঠাৎ বিষাক্ত হোয়ে ওঠায় অকালে তাঁকে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র চল্লিশ পূর্ণ হয়েছিল। তঃধিনী বিধবা মা আর অভাগিনী সন্তানহীনা পত্নীকে অকুলে

#### গাছের অগ্নিমান্দ্য

বোজ একই খাত খেরে মান্থবের বেমন অকচি হর, অজীর্ণ হর,গাছদেরও তেমনি মধ্যে মধ্যে অকচি হোতে দেখা যার। টবের গাছদের একমাত্র খাবার মান্থ্র যা দেয়—তা জল। কিন্তু অনেক সময় গাছে এমন ভাবে জল ঢালা হর যে, টব উপ্চে পড়তে থাকে, টবের মাটি একেবারে কাদা হোরে যার। অকিবের মাত্র হোরে পড়ে। সেজ্ল অনেক গাছকে অকালে শুকিরে যেভে দেখা যায়। একেত্রে দিনকরেক টবে জল ঢালা বন্ধ কোরে দিলে

## বৈঠক

করে খুদী হওয়া প্রাণের লক্ষণ নয়;
কিন্তু আমরা ভারতবাদী অয়েতেই খুদী।
আমরা আধ-মরা জাতি, আর আধ-মরার
পরিণাম বে মৃত্যু তাও আমরা জানি। জেনে
শুনেই আমরা তিলে তিলে নয় একেবারে
পাঞ্জাব মেলের ভালে তাল-চুকে ছুটে চলেছি
মৃত্যুর দিকে। এত বড় বিরাট একটা।
জাতির যদি এই ভাবে মৃত্যু হয়, তা হোলে
লগতের অস্তান্ত জাতির বেঁচে থাকবার পক্ষে
সেটা চিরদিনই একটা দৃষ্টাস্কের মত দৃষ্টাস্ক

আমাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, আমোদ, বসালেও যে সে সেটাকে আহলাদ স্বই চলেছে চিমে চালে—সেই মান্ধাতাৰ আমৰে বেমন চলতো। সেগানেও প্রাণের কোনো পরিচয় নেই। আমোদ করতে থিয়েটারে ষথন ষাই, ভথন মনে হয় কুইনানের বড়িব মতন আমোদের একটা বড়ী দেওয়া হয়েছে কোন রক্ষে ঢোক গিলে (मही (भरहेत मर्था हालिए मिर्म प्यास्मामही সেরে নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারণেই ষেন হোলো। দাদামশায়ের আম্লের সেই ভেঁপু, নট-নটীদের অস্তুত অভিনয়—তার উন্নতিও নেই অবনতিও নেই। পরিবর্তন যদি কিছু দেখতে পাওয়া যায় তো হতাশ হোয়ে বলি হায়ত্রে পুরোনো দিন, যুগে যা হোতো এখন তার কিছুই रुत्र मा ।

থিয়েটারের সম্বাধিকারিরাও নিশিচস্ত। তাঁরা মনে করেন-কাঠের বেরালে যথন ইঁগুর ধর্ছে তখন আর মাছ ভাত ধাইয়ে জ্যান্ত বেরাল পুষে লাভ কি ? কিন্তু আদলে কাঠের বেরাল স্ত্যিট ক্থনো ইছর ধর্তে পারে না, কাঠের বেরাল দিয়ে ইছরকে ভর দেখানো মাত্র চলতে পারে। কিন্তু ইছর ধেদিন টের পাবে যে, এভদিন সে যে জীবটিকে ভয় কোরে এসেছে সেট নীরস কাষ্ঠথত্ত মাত্ৰ, সেদিন কি হবে ? তথন

मरन করবে।

পণ্ডিত মতিলাল প্রমুধ আইন-ভঙ্গ ক্ষিটির স্দ্স্তরা পাঞ্জাবে গিয়ে শুনেছেন যে, সেগানে হিন্দু-মুসলমানে সে রকম সম্প্রীতি নেই। পণ্ডিভজীরা এইকথা শুনে আ্লাচ্চ্য্য তো হয়েছেনই, তৃঃখিতও কম হননি। তৃঃখ তো হ্বারই কথা, এই হঃখই যে ভারতবাদীর সমস্ত ছঃবের মুল। এই বিরোধ মোচনের উপায় কি সে বিষয়ে তাঁরা ভাবের দিক ছেড়ে निय्त्र युक्तित निक निय्त विकास कारत দেখেছেন কি ?

বর্তমান অবস্থায় হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি হওগার চেয়ে বিরোধ হবার কারণই বেশী রয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বন্ধন দুচ় করতে হোণে হিন্দু ও মুস্লমান উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হবে; বিচার করেই কোরেই ছাড়তে হবে। ধিনি বল্বেন, আমি আগে হিন্দু অথবা মুদলমান পরে ভারতবাদী, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গেলে প্রতিপদেই সকোচ আসবে—পাছে তাঁর হিন্দুত্বে কিংবা মুসলমানত্বে আঘাত লাগে। বর্তমান রাজ-নৈতিক অবস্থায় একমাত্র বলা চলতে পারে---আমি আগে মামুষ পরে ভারতবাদী। যারা ধর্ম মানে তাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে

আ**ড়ম্ব**র যেথানে বিরোধ 🕩

বেশী সেইথানেই তো ইত্যাদি।" সৰ কথা লিখে কলম কলক্ষিত করতে চাই না ৷

আর একটা দিক আছে। প্লাবনের সময় সাপে ও মামুধে অড়াঞ্জি কোরে গাছে ঝুলতে থাকে। সাপও জানে নিপদ কেটে গেলে আমার যে ধর্ম সে তে আছেই, মামুহও জানে জল একবার সর্লে হয়। কিন্তু বিপদ যভক্ষণ না কাটে ভভক্ষণ পরস্পরে বিরোধ ঘটায় না। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের সন্মুথে যে বিপদ তাতে এখন विद्यार्थत क्था ७ठाई अम्हर्व। किन्ह এখনও যথন বিরোধের কথা শোনা বাচ্ছে ভৈখন বুঝতে হবে যে, বিপদের মাজাটা তারা মোটেই অমুশুব করতে পারছে না — এইটেই যে সব থেকে বড় বিপদের কথা।

প্রথম কথা, Irish Nationalistএর গলটি আমরা বিখাদ করতে রাজি নই। আমাদের মনে হয় ধে, কথাগুলি স্যুর মাইকেলরই অস্তরের কথা--তবে সাহসের অভাবে তিনি এগুলি কোন এক কাল্পনিক Irish Nationalistএর মুধ দিয়ে বলিরে নিষেছেন। ছিতীয় কথা, Irish Nationalist হোলেই তিনি এমন কি পীর যে তাঁর কথা বিনা বাধার মেনে নিতে চবে? মাইকেল জামেন বে, অসহযোগীদের সঙ্গে আয়াল ত্ত্রের স্বাধীনতা-প্রয়াদীদের সহামুভূতি আছে, সেইজন্ত Irish Nationalist এর त्र्थ मिरत्र महाञ्चा शासीरक शानाशानि मिरत्र বক্ত রক্ষের একটা পাঁচ ক্ষেছেন।

স্থার মাইকেল ও'ডায়ার স্প্রতি এক সভাষ মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বলেছেন 'গান্ধী একটা ধড়িবাজ ভগু। আমাকে একজন Irish Nationalist বলেছেন বে, তিনি কিছুদিনের জন্ম ভারতবর্ষে ছিলেন এবং গান্ধীর খুব কাছে-কাছেই ছিলেন। তিনি গান্ধীর আদল ও নকল ছই ক্রণই দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গান্ধী লোকটা ইত্যাদি

স্যুর মাইকেল ও'ডায়ার বছদিন ভারভবর্ষে চাকরী কোরে মোটা মাইলে থেয়ে নশ্বর (मरु ि शूडे करत्रहरून। (म्हा **কিরে** গিয়ে পাছে কোন রক্ষ কটে পড়েন এক্ষর তাঁর মোটা ভাতার' বন্দোবস্ত আছে। সেই ভাতার টাকা ভারতবর্ষের লোকেরাই জুগিয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধাকে গালাগালি দিলে ভারতবর্ষের (আ্যাদের আনতঃ গৃইজন লোক ছাড়া) আপাসর সাধারণ সকলের অন্তরেই যে ব্যথা লাগে একথা তিনি বিশেষ কোরেই জানেন। অরদাভাদের প্রতি এ রক্ষম কৃতজ্ঞতা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

গ্রথমেণ্ট কয়েকটা কোম্পানীকে একছেত্র
ব্যবসা করবার অধিকার দিয়েছেন। বেমন
টাম কোম্পানী, ইলেক্ট্রক-সাপ্লাই, টেলিফোন
ইত্যাহি। বলা বাহুল্য কোম্পানীগুলি
ইংরেজদের; তারা যখন খুদী দাম বাড়ায়,
যাকে খুদা মাল দেয়, যাকে খুদা দেয়
না। দৃষ্টান্তম্বরূপ—টেলিফোন কোম্পানী
ধা কোরে দাম বাড়িয়ে দিলে, ট্রাম কোম্পানী
দাম বাড়িয়ে দিলে—এর বিক্লে করবার
তো যো কিছু নেই-ই বলবার কিছু আছে
কিনা সেইটে বিবেচ্য।

ট্রাম কোম্পানী যত মাজা-ভাঙ্গা ট্রাম দেশী পাড়ায় ঠেলে দিয়েছে। গাড়ী যথন মেডিকেল কলেজের ধার দিয়ে এক পাশে কাশ্লিক থেয়ে লক্বগ্ কোরে চলতে থাকে তথন মনে হয়, আজকের আপিদ-যাত্রা বৃথি
অগস্ত্য-যাত্রায় পরিণত হয়। কিন্তু—
করিবার কিছু নাই। বাড়ীতে আলোর
দরকার, ইলেক্ট্রিক-সাপ্লাইকে সংবাদ দেওয়া
হোলো। কবে তারা এসে আলোর বন্দোবস্ত
করবে সেই আশায় মাসের পর মাস, বছরের
পর বছর বসে থাকো, কারণ তাঁদের এখন
বড় অম্বিধা, মালপত্র নেই। তাদের
মালপত্র নেই এই জন্তু আমায় অম্বিধা
ভোগ করতে হবে। কারণ তারা ছাড়া আর
গতি নেই। এর বিশ্বন্ধে যভই বিলি না
কেন-করিবার কিছু নাই।

বাংলা দেশে থার। ব্যবস্থাপ্রক সভার
দেশোদ্ধার করতে গিখেছেন, তাঁদের প্রতি
অমুরোধ এই ধে, তাঁরা এই সব ছোট ছোট
বিষয়ে নজর দিয়ে দেশবাসীকে অমুবিধা
থেকে মুক্ত করুন। দেশ-উদ্ধার তাঁদের
আপাততঃ আর করতে হবে না, সে ভার
নাকি অল্ল শোকে নিয়েছে। এই ধে একছত্ত্র
ব্যবসা করবার অধিকার দিয়ে, সাধারণের
এই দারুণ অমুবিধার বিহিত কি হয় না ?

ইছেন সাজে সচিত্র মাসিক পত্রিকা



বাৰ্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা প্ৰতি সংখ্যা 120 সাত আনা আজন্ত প্ৰান্তক ক্ৰিন

কার্য্যালয় ঃ---২২, অকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রেষ্ঠ গল্প কেথক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

উপন্যাস

ম্বেন-ম্বেন

আট আনা

ভাগ্যচক্র

এক টাকা

ছোট গল্প

মভ্য়া

আট আনা

বাঁপি

আট আন৷

আলপনা

আট আনা

3

গল

পাপ ড়ি

এক টাকা

কম্পকথা

দৃশ আনা

জাপানী ফারুস

আট আনা

ঝুম্ঝুমি

আট আনা

ভারতীয় বিহুষী

আট আনা



# সচিত্ৰ পাঞ্চিক পত্ৰ

কার্য্যালয় ২০৮া২এফ্ কর্পভয়ালিস্ ষ্ট্রীট, স্কুলিকাডা।

প্রতিসংখ্যা \*

তক্তি আনা

वार्षिक भूगा २०

इरे है। का इरे चावा।



#### স্থ্যেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বিখ্যাত সচিত্র প্রক



ভাবে, ভাষায়, চিজে, ছাপায়
অতুলনীয়।
বাংলার বি্যালয় সমূহে পুরস্কার পুস্তক
রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্ৰ!

#### নামিকো

ৰাপানী উপস্থাস। অশ্ৰুসিক্ত কৰুণ প্ৰেমকাহিনী। এক টাকা মাত্ৰ।



চমৎকার জাপানী গলের বই আট আনা যাক্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ প্রভৃতি প্রধান প্রদান প্রকালয়ে প্রাপ্রবা।

# रेवठरेकत्र नियमावनी

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ হই টাকা হই আনা; ভি: পি: মাশুল সক্তম। প্রতি সংখ্যার জন্ম এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হচতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়!

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টি।কট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব ২য় না।

প্রবন্ধানি বৈঠকের হই পৃষ্ঠা বড় জোর
আড়াই পৃষ্ঠা অপেকা দীর্ঘ নাহর। টিকিট
পাঠাইলৈ প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইবে কিনা
ভাষা কানানো হয়। মনোনীত ক্ষাবা
অমনোনীত প্রবন্ধ কেরত পাঠান হয় না।

#### বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রাক্ত সংখ্যা—৮ অহাক্ত পৃষ্ঠা প্রাক্ত সংখ্যা—৬ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩॥০

কণমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিভে প্রতিসংখ্যা—১

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা — ২ ্ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

মানেজার বৈঠক
২০৮া২ এফ কর্গগুলালস খ্রীট, কলিকাতা।
এজেন্ট :—শ্রীপরেশনাথ মিত্র
১৩২নং বাগমাবি রোড, কলিকাতা।

পানতেই সে দাঁড়ী বাটখারা বার কোরে গাড়ুটা পালায় চড়িয়ে নানারকম হিসেব কোরে খড়িতে দাগ কেটে কেটে বামুনের ছেলেকে ব্ঝিয়ে দিলে যে, গাড়ুর ওজন এত, আর তলায় দীয়ে রাওঝাল ময়লা থাদ প্রভূতি বাদে এতটা ওজন কম পড়েতে। মতরাং আপনাকে আর সপ্তয়া চৌদ্দুজানা নগদ দিতে হবে, আপনি দীল্ল যান এই ক-ধানা পয়লা নিয়ে আম্বন, তা হোলেই আপনার গাড়ু এখনি বিক্রী হোয়ে যাবে, আর কোখাও বেতে হবে না।

ভর্করত্বের ছেলের যেন বাম দিয়ে জর ছাড়লো ৷ সে একটা স্বস্তির নিঃখাস ফেলে ষ্থন আনন্দিতচিঙে বাড়ী ফিরলো ভখন প্রায় বেলা বারটা বাজে! বাড়ী চুকতেই সে পিতাকে জানালে যে, গাড় বিক্রী করার সুমস্ত বস্পোবস্ত কোরে এসেছে কেবল আর সওয়া চৌদতানা প্রসা দিলেই কাজটা মিটে যায়, অতএব আপনি শিগ্গীর এই কয় আনা পরসাআমাকে দিন! তর্করত্ব মশার শুনে তো অবাক! ব্যাপারটা ঠিক ব্রাতে না পেরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দৰ জিজেন কোষে ধখন জান্তে পারলেন যে, গাড়্র তলার শীষে, ময়লা, রাঙ, খাদ, ইত্যাদি বাদ **पिरित्र कि निर्वार्ध अक्टान कम श्रृ**श्च रहाकानी रक ন্নর থেকে আরও কিছু দিতে হবে !—ভখন তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা হোমে উঠে ছেলেকে रहांत्र जिल्ला करका शांत्रात संस्का सामा लोका न

করতে করতে কান ধরে গ্রন নতুন বাজারের বাসনগটিব লোকানটি দেখাবাব জ্ঞে ছপুর রোদে তেতে পুড়ে অনাহারে তাকে সংস্থ নিয়ে এসে, উপস্থিত হলেন তথ্য গোকানদার সেদিনের মতন দোকান বন্ধ কোরে বাড়ী চলে গেছে।

## স্পায়কথা

ভারতবর্ষের দেন-পাওনা চুক্তি হ্বার অংগেই খ্যাতনামা ঔপস্থাসিক শীযুক্ত শ্রৎ চটোপাধ্যায় কংগ্রেসের দেনা-পাওনা চুকিরে হাত্যকৈ পতিহীনা করেছেন। কেন ধে তিনি এমন স্বয়হীনের মত কাজ কর্লেন তার একটা কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি বাংলা প্ররের কাগ**জে** চার কলম ঠাসা এক বকুতার নকল ছাপিয়েছেন। সেই স্থুত্ৎ কৈফিয়তেং সার মর্ম হচ্ছে—কলম্বনী হাওড়া টাকা চাঁদা দেয়না, আর এত কোরে বদার পরতে বলি তবু পরেনা, স্তরাং তার পতিগিবি করা (তবু সাক্ষাৎ পতি নয়। সভাপতি!) তাঁর চলবে না। কংগ্রেস চুলোয় যাক্, দেশ উচ্চলে যাক্, হাব্ড়া গঞ্চায় ভলিয়ে যাক্—তিনি আর এ অপদার্থ দেশের জ্ঞ বুথা পরিশ্রাষ করতে পার্কেন না। শরৎচক্রের দেশানুরাগ! যাক্, সে যাই ছোক্, এখন আমরা তাঁকে অমুরোধ করি যে, ভিনি

রাজ্যে বিচরণ করছিলেন, অবহিত চিত্তে ষেটাতাঁর ধাতে বেশ সহা হয়েছিল অর্থাৎ এগন সেই কাজ্ট ক্লন, ওস্ব হাজামায় যাওয়াই তাঁরে ভুল হয়েছিল।

বেশেয়ের প্রাসিদ্ধ ন্যারিষ্টার শীযুক্ত জয়াকর সাহেব অসহযোগ আন্দোলনে বোগ দিয়ে আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি আবার নিজের ব্যবসায় চুকে পড়েছেন। দেশের জয় আদাগত ছেড়ে দিয়ে আবার ৩েছে ধবার লজ্জা বোধাহয় তাঁকে মশ্মপীড়া দেয়েছিল তাই তিনেও সংবাদ-পত্রে শর্ৎচন্দ্রের মতই এক বালোকোচিত কৈফিয়ৎ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন--অনেক্দিন থেকে আমার মনের বাসনা ছিল আমি দেশে একটি আদর্শ বিভালয় স্থাপন করবো। অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় আমি আমার মনোবাঞ্চা পূর্ব হবার শুভ অবসর এসেছে মনে কোরে কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলুম। কিন্তু হুর্ভাগ্য-ক্রমে আমার আশা পূর্ণ হোলোনা ৷ স্থতরাং অন্থ্ৰি চুপ কোৱে বদে সময় নষ্ট করার চেয়ে আমি আবার আমার পূর্ব্ব কাজে চুকে পড়াই শ্রেয় মনে করলুম, কেন না কংগ্রেস্ অসহযোগীদের জত্যে যে সবকাজ ঠিক করেছেন ভাআমার মনের বা মেজাজের অমুকুল নয়। আমি যে কাজ করতে ভালবাসি সে কাজ

্ব্যারিষ্টারি করা আবার ভাই স্থক্ত করেছেন। জয়কিরের জয়-জয়কার হোক।

পঞ্জাবের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা যার্মাইকেল ওডায়ার সার শক্ষরণ নায়ারের নামে মানহানির নালিশ করবাব ভয় দেখিয়ে এক ভ্মৃকি ছেড়েছেন। কি হুদৈব ? শুন্ছি নাকি স্যুর্ শঙ্রন বোদ্ধায়ের সেই নর্ম গ্রম ত্-দলের মিটমাট সভার মহাত্ম নিকট যুক্তি তর্কে পরাস্ত হোমে সভাস্থল পরিভাগি কোরে চলে এসেই সেই রাগে আর অভিমানের প্রেরণায় "গান্ধী ও অরাজকতা" নামে যে বইথানি লিখে ফেলেছেন এবং ধার প্রত্যেক পরিচ্ছেদে তিনি প্রমাণ করবার বার্থ চেষ্টা করেছেন যে, গান্ধী প্রবর্ত্তিত এই অসহযোগ আন্দোলন ভারতে ভাতিবিধেষ রাজবিদোহ অরাজকতা ও উচ্ছুখালতার স্ষ্টিকরবে। সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর বইখানিতে অনিচ্ছাসত্তেও পাঞ্জাব সম্বন্ধে এমন জ্বনাৰ কথা লিখেছেন যাতে পাঞ্জাবের ভদানীস্তন শাসনকর্তা স্যর্মাইকেল ওডায়ার নিভেকে অপমানিত বোধ করেছেন ! তাই এই মামলার উৎপত্তি! অথচ আ্শ্চর্য্যের বিষয় সার্ শক্ষরণের মত সার মাইকেলও মহাত্মার গান্ধীর উদ্দেশ্রে পার্লামেণ্টে ষৎপরোনান্তি কটুক্তিও নিন্দা-লংকোজালাক কোলা আমাৰ গালে সমূলাককেবাং বালিকেবেকেন কেব মামলা বাঁগলো ভালেবই তজনের মধ্যে—এঁরা গুজুনেই মহজের লাঞ্নাকার্যো, পরস্পরের সভীর্থ! যাক্ এখন
যাড়ের শত্রু যদি বাবে মারে মক কি ?—

আইন অমান্ত করার অপরাথে প্রীযুক্ত
পণ্ডিত মদনমোহন মালবাকে এখনও গ্রেপ্তার
করা হয় নি। শুন্ছি বড়লাটের শাসন
পরিষদের কোনও একজন হোম্রা চোমরা সভ্য
ভয় দেখিয়েছেন বে, পণ্ডিতজাকে যদি গ্রেপ্তার
করা না হয় ভাহলে তিনি কাজে ইন্তকা
দেবেন! ঝাঝ দেখে মনে হয় সভাটি
সম্ভবতঃ বিলিতি। যাই হোক আমরা
হার পরিচয় জানশার জন্ত উৎস্ক

মহাত্মা গান্ধা কাংগগারে বন্দা।
ভারতের রাজনৈত্রক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও
আলোচনা করা তাঁরে পক্ষে নিষেধ। সম্প্রতি
মহাত্মার পরিবারবর্গ তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা
করতে গিয়ে ছলেন। মহাত্মান্ধী তাঁদের প্রথম
প্রশ্ন করেন—আমার 'লছমা' কেমন আছে 
ইংরেল্পা 'তরুণ ভারত' পত্রিকা মহাত্মার এই
প্রশ্নের নিগুরু বাখ্যা কোরে বৃষ্ধেয়ে দিয়েছেন
যে, মহাত্মার এ প্রশ্নের অর্থ হঙ্গে ভারতের
সাতকোলী নিম্নশ্রেণার অস্পৃশ্র নরনারী কেমন
আছে 
 তাদের কি ভারতবাসীর। নিজেদের
কাছে টেনে নিয়ে সমান স্নেহের চক্ষে দেখ্তে
শিপেছে, না এখনও তার। অনাদরে
অবহেণায়, অনশনে জীবন কাটাছেছ ?—

'লছমী' হচ্ছে একটী অস্পৃশ্ জাতের অনাথ মেয়ে, মহাত্মা তাকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়ে স্বপরিবারভুক্ত একজনের মত প্রতিপালন করছেন—একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। 'তরুণ ভারত' বল্ছেন ভারতের সমস্ত অস্পৃশ্ব নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ এই 'লছমী'র কুশল প্রশ্নে মহাত্মা তাদেরই কথা জানতে চেয়েছেন।

শ্রীবৃক্ত এণ্ডক্ল সাহেব ফিজী ছীপে ভারতীয় প্রমজীবীদের তুর্দশা দেখে করুণ৷ পরবৃশ হোরে তাদের মধ্যে বারা দেশে ফিরে আস্তে চলে ভাদের ফিরে আমার ব্যবস্থা কোনে দিয়ে≨শেন। কিন্ত হতভাগ্য শ্ৰমজীবীদের ত্রদৃষ্টবশতঃ ভারতে ফিরে এসে তাদের ত্দ্দশা ভারও দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে! তারা আঞ্ অবির এওরজ সাহেবের কাছে স্কাত্রে প্রার্থনা করছে—শাহেব আমাদের আবার ফাজেতে ফিরে যাবার উপায় কোরে দাও, দেশের অভ্যাচার যে আর সহা করতে পরিছেনে! এর চেয়ে বিদেশে আমরা স্থ ছিলুম! প্রামে ফিরে ধেতে কেউ সেগানে আমাদের সঙ্গে মিশলে না,—স্বাই স্থায় মুখ কিরিয়ে আমাদের একখনে করে রে**খে** দিয়েছে! আশাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিষে-থা দেওয়া দুরে থাক তারা আমাদের এক পুকুরে নাইভেই দেয় না, এক কুয়োর জল থেতে দেয় না। জুয়াচোরে আমাদের

ঠিকিনে টাকা কড়ি ভোগা দিয়ে নিচ্ছে। ছশ্চরিত্র প্রতিবাসীরা আমাদের মেয়েদের অপমান করছে! আমরা এখানে আর একদিনও থাক্তে চাইনে! বুরুন দেশের অবস্থা দ্



ডিনামাইট কাটার পর মুহুর্তের থালের চেহারা

# ডিনামাইটের উপকারিত।

ডিনামাইট দিয়ে মানুধেব পরিশ্রম কত পরিমাণে কংময়ে



ডিনামাইটে আগুন দেওয়ায় তা যেমন ফাটে, জল অমনি তোড়ে এসে খাদ ভরিয়ে কেলে

দেওয়া যেতে পারে ভার ধারণা বোধ হয় আমাদের সকলের নেই। সম্প্রতি আমেরিকার চারজন লোক [महन মাত্র ঘণ্টার भरश একটা ৭০০ ফুট লখা ১২ ফুট চওড়া ও সাড়ে চার ফুট গভীর থাল थूँ एक दक्ष्माइ । वार्भात्री সম্ভব হয়েছে এই প্রকারে— ষেপান দিয়ে পাল যাবে সেথানে প্রথমে সারি সারি ডিনামাইট ভরা পাইপ পুঁতে দেওয়া হয়। তারপর সেই ডিনা-माइटि जाश्वन मिर्ण हार्थत्र পণক ফেলতে না ফেলতে निमिष्ठे कात्रगात्र थान स्थि কোরে দেয়া এইভাবে থাল কাটলে খোঁড়া মাটি খালের

ত-পাশে উঁচু কোরে ফেলে রাখতে হয় দৈশে চলে গেছে। স্থৃতিরত ঠাকুর পরম না, কারণ ডিনামাইটের তোড়ে খোঁড়া মাটি হিন্দু ভারি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সেই গরুর পর্যান্ত সাক হোরে উড়ে ধার। চামডার জতো নিয়ে তিনি কি কর্বেন

#### জুতা মাহাত্ম্য

(ছোট গল্প)

একজন লোক একজোড়া চটি-জুভো কিনে বাড়ী ফির্ছিল। পথে তাকে অনেকেই জিজেস করতে লাগল—মশাই, জুতো জোড়াটা কত নিলে 

শ্—কোন্ দোকান থেকে নিখেন ? ক্রমাগত রাস্তার শোকের এই রক্ষ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অত্যস্ত বিরক্ত হোয়ে শেষে লোকটা বলতে আরস্ত করলে—এ আমি কিনি নি মশাই, একরকম অমনিই পেরেছি! একজন পথিক তার কথাটা শুনে পেছু পেছু এসে যথন কেউ কোথাও নেই তথন সাম্নে এগিয়ে গিয়ে একেবারে জোড় হাত কোরে তাকে কাকুতি মিনতি করতে লাগল—আমাকে এক জোড়া যদি দয়া কোরে পাইয়ে দেন। সে একেবারে নাছোডবান্দা ;— কি করে, তথন চটি কেনা শোকটী পাড়ার একজন সম্রাস্ত শিষ্টাচারী এাদ্মণের নাম কোরে বল্লে—হয়েছে কি জানো—কাউকে বোলনা যেন, ওই স্থৃতিরত্ব ঠাকুর--এক বেটা মুচকে কিছু টাকা শার দিয়েছিলেন কিন্তু মুচিটা মে টাকা শোধ করতে না পেরে তার যে ক**্রাড়া** জুতো দোকানে তৈরি ছিল ঠাকুরকে দিয়ে

হিন্দু ভারি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সেই গরুর চামড়ার জুতো নিয়ে তিনি কি কর্বেন বল ?—কাজে-কাজেই অভান্ত গুপ্তভাবে মাত্র এক আনা কোরে মূল্য নিয়ে তিনি সেই জুতো সকলকে বিভরণ করছেন! তুমি যদি খুব সাবধানে তাঁর কাছে গিয়ে অতি সম্তর্শণে তোমার অভিপ্রায় তাঁকে নিবেদন করতে পারো—তাহলে হয়তো গোপনে তিনি তোমাকে একজোড়া দান করতে পারেন, কিন্তু দেখো খুব হু সিয়ার— কেউ ধেন না টের পার! ভূমি গিয়ে কেবল দুর থেকে তাঁকে একটি আনি দেখিয়ে वनरव—'बकरकाषा'! वाम्, छा हारमह তিনি বুঝতে পারবেন, আর তথনি গিয়ে ভেতর থেকে কাগজে মুড়ে একজোড়া জুভো এনে তোমার হাতে দেবেন। এই বলে টী ব কেনা লোকটি চলে গেল! তখন পথিকটি উর্নখাদে দোড়ে বাড়ী গিয়ে একটি আনি বার কোরে নিধে আবার স্থৃতিরত্ন ঠাকুরের টোলের দিকে ছুটলো! আগের লোকটীর জুভো-জ্বোড়াটি দেখে পথিকের বিশেষ লোভ হয়েছিল—ভারপর আবার এক আনার অমন জুতো পাওয়া যাবে শুনে তার আর ধৈষ্য ধর্ছিল না !

স্থৃতিরত্বের বাড়ীতে পৌছে সে দেখালে সেখানে অনেক লোক জনায়েত হয়েছে! দেখেই তো সে দমে গেল:

জন্তে ভিড় করেছে তখন কি জুভো আর আছে, इय़र्डी नव क्रिया करनष्ट्र। ५३ यन किरित (म একেবারে উন্নাদের মত সকলকে ঠেলে ঠুলে ধাকা দিয়ে একেবারে স্থতিংত্ব মশায়ের বাড়ীর ভেতর চুকে ভাকে সন্ধান কোরে বেড়াতে লাগল। ঝী চাকর কি ছোট ছেলেমেয়ে বাকে দেখতে পায় তাকেই জিজ্ঞেদ করে—ঠাকুর কোথায়—? শেষ সন্ধান পেশে যে, তিনি এখন চণ্ডীমওপে পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত আছেন; এখন (मथा इरवनां (त्र कथा (क स्मारन १--লোকটা একেবারে ভিন লাকে চণ্ডামগুণে গিয়ে হাজির ৷ স্থতিরক্ত মশাই তথন শুদ পট্টবস্ত্র পরে চন্দন ও তিলক দেবা কোরে মা অরপূর্ণার পূজার আয়োজন কর্ছলেন। লোকটীর তাঁর সঙ্গে চোখোচোখা হবা-মাত্র সে দুর থেকে তাঁকে অানিটী দেখিয়ে বল্লে "⊥কজোড়া।" ব্রাহ্মণ তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে পুজোর আয়োজনেই খুবে বেড়াভে লাগলেন ৷ কখনও নৈখেল এনে শাঞাছেন, কখনও ধুপধুনো দীপ এনে রাণছেন, কখনও শাখ ঘণ্টা ভাষকুণ্ডুলু নিয়ে আদ্ছেন কিন্তু সে লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়, সেও স্থৃতিগত্ব মশ'য়ের সঙ্গে কথনও তার সাম্নে পেকে, কথনও তার পেছন থেকে ক্রমাগত তাঁকে আনিটী দেখাতে লাগ্লো-আৰ অনবর্ত চোণ মুখ ঘুরিয়ে ইসারা কোবে

হায় ৷ হায় ৷—এত লোক যখন জুতোর <sup>\*</sup>বল্তে আরম্ভ কংলে—"একজোড়া ৷" জন্মে ভিড করেছে তথন কি জুতো আর "একজোড়া !"

> তার এইরকম ভাবগতিক দেখে স্ভিব্ছ ঠাকুরের বাডীর সমস্ত লোকজন এমন কি তাঁর ভথানে অন্নপূর্ণা পূজাউপলক্ষে দেদিনের সমবেত সমস্ত নিমন্ত্রিত লোকেরা—ভার চারপাশে বিরে এগে দাঁড়িয়ে ভাকে নানারকম প্রেশ্ন করতে লাগণো! লোকটাও কিছুতে "একজোড়া" ছাড়া আর কিছুই বলে না -শেষ ছু-একজন গৌয়ার লোক তাকে মারধাের করবার ভন্ন দেখালে তথন সে নিরুপার হোগে বলে কেলে—আজে ঠাকুর আমিও একজাড়া সেই রক্ষ চটীজুতোর জ্ঞে এসেছি! আমাকেও যদি দয়া কোরে এক জোড়া দেন তাহলে আমিও এক লানা দক্ষিণে দিয়ে যাবো ৷ – কথাটা শুনেই চারদিকে হো হো কোরে হাসি উঠলো, তারপর তার কাছে যখন সৰ ব্যাপারটা আগাগোড়া শোনা হোলো তখন আনিটা কেড়ে নিয়ে—তাকে বেশ কোরে উত্তম মধ্যম দিয়ে বাড়ী থেকে ভাড়িয়ে দেওয়া হোলো!

# ठाँदनत (मर्भ ठिठि

পৃথিবার বাহরে অন্তান্ত গ্রহ-উপগ্রহে
সংবাদাদি পাঠানে। সম্ভব কি না, তাই ।নয়ে
পণ্ডিত্মহলে খুবই আন্দোলন চলেছে।
মাকিনের স্বাপেকা বৃহৎ বিজ্ঞানাগারের
(Smithsonian Institute) সহকারী

সম্পাদক সি জি এবট বলেন, হয়তো চাঁদের দেশে সংবাদ পাঠান শীঘ্ৰই স্ক্তৰ হবে ৷ িনি বলেন বে, এই কাজ এখনই করতে পারা যায়, কিন্তু তাতে ভয়ানক খরচ পড়বে বলে আপঃতত পারা বাচ্ছেনা। এবট স্থির করেছেন যে, অন্তান্ত তারার চেয়ে venusএ সংবাদ পাঠানই এখন স্থাধা হোতে পারে। তাঁর মতে venusএ জীবের বাস আছে। কিছুদিন থেকে সিনেটর মার্কনি ও বিনাভারে সংবাদ পাঠাবার জন্ত করেকজন বড় বড় ওন্তাদ মঙ্গলগ্ৰহে সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা করছেন ৷ তীয়া কিছুদিন থেকে মঙ্গলগ্রহ থেকে এমন অনেক রকমের ইঞ্চিত পাজেন বাতে তাঁদের দৃঢ় বিখাস হোরেছে যে, সেখানে জীবের বাস আছে। এবট কিন্তু এঁদের মতের সঙ্গে একমত হোতে পাছেনে না। তাঁর মতে মঙ্গলগ্রহে কোনো জীবের বাস নেই। তিনি আরও বলেছেন ধে, মার্কনি ইতাাদি পণ্ডিতেরা যে সকল ব্যাপারকৈ ইঞ্জিত বলে মনে করেন, গেগুলো কোনো প্রাকৃতিক কারণের জন্ত হচেছ। অবশ্য কি কারণে রকম হচ্ছে তা তিনি কিছু বলতে শে পাবেন নি।

### লোহার চেয়ে কাচ দড়

বৈজ্ঞনিকরা কিছুদিন আগে প্রয়াস্ত বলেছেন যে, লোহা, পিতল, তামা প্রভৃতি

আৰশ্ৰকীয় ধাতুর চাইতে কাচ অনেক বেশী টে ক্সই জিনিষ। লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু আছাড় মাগণে কাচের মত অত সহজে গুড়িয়ে যায় না বটে, কিন্তু প্রেকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কোরে কাচই বেশী দিন টিকে থাকতে পারে। লোহা প্রভৃতি ধাতু মরচে পড়ে ক্ষরে বার, নষ্ট হোমে যার, প্রাকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বড় বড় পাহাড় পর্যান্ত করে গুড়িরে যার। কিন্ত বৈজ্ঞানিকরা একরকম वरनहे पित्रिष्टिन (४, कारहत कम नहे। সম্প্রতি একটা ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে व्यागित व्यान्तागत्नत्र माफा भएए भिरत्रद्ध। বিলেতে কোনো এক গির্জ্জার জানালার দামী বঙীন কাচগুলো কাগজের মত পাৎলা হোরে গিয়েছে দেখে তাঁরা মাথায় ছাত দিয়ে বদে পড়েছেন-ন্যাপার কি !ছ-শোবছর আগে এই কাচগুলো জানলায় লাগানো হয়েছিল। তথনি অন্ত অন্ত বত সৰ পুরোণো জানালার থোঁজ সুকু হোলো। কাচের দেখা গেল বে, সবারই প্রায় সমান অবস্থা। এই রক্ষভাবে কাচ পাংলা হোয়ে ফাবার কারণ কি তাই নিয়ে তাঁরা খুবই আলোচনা করছেন। কিন্তু প্রাকৃত কারণ এখনও কেউ আবিষ্কাৰ করতে পারেন নি! কেউ কেউ বলছেন যে, বাভাসে এমন কোন জিনিষ আছে যা কাচকে নষ্ট কোরে ফেলতে পারে। এখনও অমুসন্ধান চলেছে।

# বোড়া ও মানুষের দৌড়

বোড়া ও মানুহে ধৰি দৌড়ের বাজী হয় তা হোলে কে ক্ষেতে ? প্রশ্নটা শুনে বোধহয় আপনারা হেদে ফেলেছেন ? কিন্তু হাসিটা আপাড়তঃ একটু সম্বরণ করুন। একটা প্রয়ণা নম্বরের গোড়দৌড়ের ঘোড়া নিয়ে আহ্বন আর একজন পর্মা নম্বরের ছুটীয়ে-মানুষ নিয়ে আত্মন ( লখা দৌড়ে যার অভ্যাস আছে )। একশ' মাইল দৌড়তে হবে। ঘোড়ণৌড়ের খোড়া টেনে মেনে ষাট মাইল ছুটে গিয়ে সেই ষে পড়বে সে আর সাত দিন উঠবেই না, (অবশ্য যদি বেঁচে থাকে) কিন্ত মানুবটি ঠিক দৌড়তে দৌড়তে একশ'নাইল পার হোরে যাবে। একজন লোক একশো মাইল সাঙ্ তেরো ঘণ্টার মধ্যে দৌড়ে পার হয়েছে। এ পর্যাস্ত কোনো ঘোড়া তা পারে নি। ১৮৮৪ আৰে পি ফিটুসজেরাল্ড নামে একজন পোক একশ নয় ঘণ্টা আঠারো মিনিট বিশ সেকেণ্ডে পাঁচ শত মাইল দৌড়ে পার হয়েছিল। খোড়া তো দুরের কথা, আজ পর্য্যন্ত পৃথিনীর কোনো জন্তই এ কাজ করতে পারে নি।

উইলিয়াম গেল্ নামক এক ব্যক্তি দেড় হাজার মাইল রাস্তা এক হাজার ঘণ্টায় হেঁটে পার হয়েছিল। কোনো চতুম্পদ জীবের দ্বারা এ-কাজন্ত সন্তব হয়নি। আসল কথা মানুষের দেহে যত সহস্তাপ আছে এত আর পৃথিবীর কোনো জীবের নাই। অন্তান্ত জীবের মাংসপেশীর শক্তি বেশী থাকতে পারে, কিন্তু মান্ত্রের বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা তারা কোথার পাবে ?

# देवर्ठक

একত্রিশ বছর আগে ২৯শে জুলাই তারিখে রাত্রি হুটোর সময়ে(ইংরেজী মতে ৩০শে জুলাই) বীরসিংহের বীরশিশু বাংলার আবাল বুদ্ধ বনিতার "বিভাসাগর মশারের" মৃত্যু হয়। মাহুষ রূপী এই ক্লাব, স্বার্থপর, নির্মান পশুর দেশে তিনি এসেছিলেন স্ত্যিকারের মাত্র্য হোরে। আজকের এই দিনে—দেশের সামাজেক, \* রাজনৈতিক, ততােধিক নৈতিক চুদিশার দিনে বাংলার তক্ষণ প্রাণ তোমায় আহ্বান করছে—এস তুমি বিভাসাগর মশায়, এই নব যুগে তুমি বাংলার প্রাণে এনে অধিষ্ঠিত হও। দেশে বিভাগাগরের অভাব নেই; কিন্তু "বিস্থাসাগর মশায়ের" অভাব আজ আমাদের প্রতিপদেই অনুভব করতে হচ্ছে। তুনি আবার এদ দেশের মণি—তোমার চটিজুতো मिरत अरे कथा, जुण, श्वार्थात्वयो, निष्ट्रेयमत সিধে কোরে দিয়ে যাও। তুমি আমাদের ধর্ম্মে এস, কর্ম্মে এস, জাতীয় জাবনে চিরস্থায়ী হোরে এস। তোমার শ্রাদ্ধ বাসরে আব্দ এই মন্ত্র দিয়ে ভোমার তর্পণ কবি।

करप्रकश्म (मर्बंद कांद्र कांद्र कांद्र भाकरन স্বরাজ পাওয়া যাবে মনে কোরে যাঁরা ভকালতী ছেডেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন নিরাশ হোয়ে নিজের নিজের ব্যবসায়ে চুকে প**ড়**ছেন। চট্টগ্রামের ধতীক্রমোহন সেনগুপ্ত এই দ্বোর অক্সভম। কৈফিশ্বৎ দেবার ভিনি বলৈছেন যে, তাঁর চল্ছে না। যতীক্রমোহনকে চট্গ্রামের লেকিখা দেবতার মতন ভতিক করে, তবুও তাঁর চল্ছৈ না। যতীক্রমোহন কি রকম চালে চলতে চান ? বারা দেখের কাজে নামে তাদের চলান আর সৌধীন দেশভক্তদের চলা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। ষ্তীক্রমোহন ্বল্লেন্ডন যে, তিনি আখার ব্যবসায়ে চুক্তেন বলে ছঃপিত নন। অবশ্য একপা কানাবার কোন আৰ্শ্ৰকই ছিলনা, কারণ জ্বিত হোলে এ-কাজ তিনি করতেন না। বাংলা দেখে আর ক-জন ধনী অসহযোগী আছেন 🤊 তাঁদের ঠিক চল্ছে তো ?

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এল্মহার্ট গত ২৮
শে জ্লাই তারিখে বিশ্বভারতী সন্মিলনীতে
আমাদেব দেশের গ্রাম ও চাষ সম্বন্ধে একটি
বক্তা দিয়েছেন। এল্মহার্ট যা বলেছেন সে
কথা আমাদের দেশের সকলের বিশেষ কোরে
ভেবে দেখাব বিষয়। এ আমাদের জীবনমরণের সমস্থা। তিনি বাংলা দেশের বিশেষ
কোন একটি ডেলোর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি

বলেন, আমাদের দেশের মাটির উর্বরতা দিনে
দিনে কমে আসছে। শীঘ্রই এমন দিন আসবে
যথন দেশের মাটির উৎপাদিকা শক্তি আর
থাকবে না। আমরা মাটি থেকে যেমন
থাবার পাই তেমনি মাটিরও থাত প্রয়োজন।
সে যদি তা না পায় তা হোলে আমাদের সে
আর থাবার দেবে না।

তিনি আরও বলেন, আমাদের ই সমা<del>ত</del> যথন প্রবল ছিল তথন প্রত্যেক গ্রামে সেই আমবাদীদের প্রয়োজনীয় ममञ्ज দ্রবাই উৎপন্ন হোতো ৷ শাটি যেমন মাহুৰকে খাবার দিত, মাহুৰকৈও তেমনি মাটিকে থাবার দিতে হোতো। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের এবং নিকাশনের স্ব্যবস্থা क्ष কিন্তু এখন হোতো। গ্রামের অবহা নাই; গ্রামে যা উৎপল হয় সহর তা থেয়ে ফেলে; তার পরিবর্ত্তে সহর গ্রামকে কিছুই দেয় না। তথন প্রত্যেক লোক সমাজের জন্ত বাঁচতো, স্থাত্তকে সমূদ্ধ কোরে ভোলাই ছিল ভাদের প্ৰধান কাজ। কি স্ক সহরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় লোকে নিজেকে ধনী করবার দিকেই মন দিয়েছে—সমাজের সর্বনাশ কোরে। ফলে একটা একজন ধনী হওয়ার বদলে সুমস্ত গ্রাম ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

গ্রামের লোকেরা পেট ভরে থেতে
পাছেই না বলৈ তাদের জীবনাশক্তিও কমে
আসছে। তিনি দেখেছেন যে, পেট ভরে
পাবার থাওয়ার চেরে পেট ভরে মদ
থেতে কম পরসা লাগে বলে, ক্ষিধের জালা
মেটাবার জন্ম দরিদ্র চাষীরা মদ থাক।
এই রকমে তারা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে
চলেছে। এর ওপরে মালেরিয়া ইত্যাদি
বাাধি ও মধ্যে মহামারী তো
আছেই।

একদিকে দেহের কৃথা মিট্ছে না
বলে যেন ভারা মরণের মুখে এগিরে
চলেছে তেমনি অন্তদিকে ভাদের চিত্তের
কৃথাও মিটছে না বলে ভারা নানারকম
কদর্য্য সংস্থাবের বন্দীভূত হোয়ে পড়ছে। ভাতে
ভাদের চিত্তও কলুষিত হোয়ে যাডেছ। গ্রামে
সাধারণ শ্রেণীর লোকদের চেন্তে যারা একটু
উচ্চ অর্থাৎ যাদের কাছে থেকে সাধারণ
লোকেরা উন্নত হবে, সহর ভাদের টেনে

নিক্ছে। ফলে তাদের সাহচর্য্য থেকে গ্রামবাসীরা বঞ্চিত হচ্চে। এই বক্ষে গ্রামবাসীদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু হচ্চে। দেশের হিতকারীরা এ বিষয়ে একবার চিন্তা করবেন। ---

অধ্যাপক এল্মহার্ট যুবক মাত্র। তবে তিনি সেই জাতীয় লোক, বাদের কাছে দেশ, জাতি, ধর্মের কোনো পার্থকা নাই। তিনি এসেছেন আমাদের দেশের সেঁব করতে, এবং নিজে বীরভূমিতে একটি আদর্শ গ্রাম করবার জন্তু জলান্ত ভাবে টেষ্টা করছেন। তার কার্যাের বিজ্ ত বিরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমাদের দেশের বে সব ছেলে দেশের কাজ কর্মে চান তারা এই দিক দিয়ে একবার চেষ্টা করতে হবে তার কোনো মানে নেই। দেশের সর্ব্ধপ্রথম ও স্ব্ধিপ্রধান কাজ—দেশের নারনারীদের বাঁচাতে চেষ্টা করা।

### নূতন সাজে সচিত্র মাসিক পত্রিকা



বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা প্রতি সংখ্যা 120 সাত জানা আজ্লন্ত প্রাক্তক ক্রিন কার্যালয়:—২২, শ্বকিয়া গ্রী, কলিকাতা।



দি বেজল ইন্সি ওরেন্স এও রীয়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেড ১২নং ডালহাউনী সোয়ার, কলিকাতা

——"আমাদের কোম্পানীতে ন্তন ধ্রণের জীবন বীমার **বু**ৰ্ছা আছে ৷ **বাহাতে** মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা নিজের একথানি বসত বাড়ী করিতে পুর্বেন এখন ভাবেও আমিছা তাঁদের সাহায়া করি। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের উপায়ও করিয়া দিই।"\_\_\_\_\_

সেকেটারীকে আজই চিঠি লিখিয়া বিশেষ খবর জাতুন। আমরা কয়েকজন যোগ্য লোককে উপযুক্ত প্রারিশ্রমিক দ্বিয়া আমাদের কেতিয়ানীর প্রতিনিধি হইকার জন্ম আহ্বান করিতৈছি।

কার্য্যালয় २•४।२०क कर्नस्यानिम् क्वीह, কলিকাতা।

প্রতিস্ংখ্যা এক আনা

বাৰ্ষিক মূল্য ২৯/•

গুই টাকা হুই আনা।

### স্থারশচন্দ্র ব্রেশাপাধার প্রণীত স্থাবিখ্যাত সচিত্র প্তক

# MATA

ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, ছাপায় অতুলনীয় ৷

্বাংলার বিস্থালয় সমূহে পুরস্কার পুস্তক ক্রপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্ৰ!

### নামিকো

লাগানী উপভাস।

অঞ্সৈতি কেকণ প্রেমকাহিনী। এক টাকা মাত্র।



চমৎকার জাপানী গল্পের বই আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রকালয়ে প্রাপ্রা।

# रेवर्ठरकत्र निश्रभावनी

বৈঠকের সন্ত্রিম বার্ষিক মূল্য ভাকমাশুল সহ তুই টাকা তুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতম প্রতি সংখ্যার জন্ত এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলৈ কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধানি বৈঠকের ছই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা নীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা ভাষা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ কেরত পাঠান হয় না।

### বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮ ্ অক্তান্ত পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬ ্ অর্দ্ধি পৃষ্ঠা—া•

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবংসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২ বিজ্ঞাপনের মূল্য আগ্রম দেয় ম্যানেজার বৈঠক ২০৮া২ এফ কর্পপ্রালিস খ্রীট, কলিকাতা। এজেন্ট ঃ—শ্রীপরেশনাথ মিত্র ১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা।



( আনশ বাজার পত্রিকার সৌজ্ঞে ) দেশবস্থা চিত্তরগুল সোশ





**১ম বর্ষ** ]

১লা ভাজ, ১৩২৯ [ ৪র্থ সংখ্যা

### गाल-गण्य

বাপ ছেলেকে স্থা ভর্ত্তি করিয়ে দিতে এনে ক্লাশের মান্তার মশায়কে বলেন— দেখুন আমার ছেলেটা বড় ভাতু, ওকে কিছু বলবেন না

মাষ্ট্রে। কিন্তু ও যদি ছই মি করে ? ছেলের বাবা। ছষ্টুমি করণে আপনি ওর পাশের ছেলেটীকে ধরে এহার দেবেন, তাব কানা দেখলে ও ভয়ে আর কোন গোল-মাল করবে না।

চাটুযো। বিলেতে দিনরাত ইংরিজিতে কথা বলতে তোমার কন্ত হোগো না 🤊

মুপুযো। কেপেছো। বরং আমার কথা বুঝতেই তারা প্রাণাস্ত হোতো।

ব্যুদের আভ্ডায় নরসিংহ এদে বল্লে---আমি এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটা বিস্থা শিংগছি ।

( আশ্চর্যা হোরে ) কি বিস্থা ! নরসিংহ। আমার আধ-সের সন্দেশ এনে দাও, তোমাদের সামনে বসে খাব **কিন্তু** তোমরা তা দেখতে পাবে না।

এক বরু৷ আর যদি দেখতে পাই! কত বাজি গ

নব্দিংহ। আছে। চার জানা বাজি। সন্দেশ আনার পর নরসিংহ স্বার সামনে বসে একটি একট কোরে সব কটি (श्रा (क्राह्म ।

বন্ধা সবাই বল্লে---আমরা স্বাই তোমার খাওয়া দেখতে পেলুম যে।

নরসিংছ। (ট্যাক থেকে একটা সিকি

বার করতে কবতে ) হাঁা ভাই বাজিটা হেরে গেলুম; এই নাও চার আনা।

ভুলু দেখিন পাড়া কাঁপিয়ে বাড়ী মাডিমে कैं। पटि कें। पटि कें। पटिक वाफ़ो िक्ट्रत এল। তার বাবা তার অবস্থা (प्रदर्भ জিজাসা করবেন-কি হয়েছে কি! কাঁদছিস (कम १

ভূলু ৷ মাষ্টার মেরেছে-এ-এ-এ! বাবা। কেন। মান্তার মারলে কেন? মাষ্টারের প্রাশ্বের উত্তর দিতে পারিস্-নি বৃঝিণ

শুনে ভুলু গোঙাতে বাপের কথা গোঙাতে যা বলে তার তাৎপর্যা এই যে, সেদিন মাষ্টার ক্লাসে এসে একটি মাত্র প্রশ ভিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর ক্লাসের কোনো ছেলেই দিতে পাংলেনা; জিজাসা করলেন—তোমার নাম কি একমাত্র সে ছাডা।

ভুলুর কথা শুনে তার বাবা আশ্চর্যা হোমে জিজ্ঞাস করলেন---শাষ্টার কি প্রশ্ন করেছিল 📍

ভুলু। মাষ্টার মশাই ক্লাসে এসে দোয়াতে কালির বদলে পুতু-ভরা দেখে ভিক্তাসা করনেন—এ কাজ কে করেছে ? ক্লাশের কোন ছেলেই সে প্রশ্নের উ**ন্ত**র দিতে পার্লে না। শেষে আমি সঠিক উত্তর দিতেই মাষ্টার মশায় আমায় ধরে মারলে।

এক বক্তা "ভবিষ্যৎ" স**ম্বা**দ্ধে ব*ভূ*ৰতা দিভিত্ৰেন। বকুতা দিতে দিতে দেখতে পেলেন যে, তাৰ সামনেই একটি ভদ্ৰৰোক একটি ফ্ৰাক-পৰা শিশুকে নিয়ে বদে আছেন। বক্তুতাটা একটু বেশী কোরে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্ত সেই শিশুটিকে জেকে নিয়ে এসে শ্রোতাদের বিশুত লাগলেন—ভণিষ্যতের গর্ভে কি আছে কে জানে 💡 এই শিশু ভবিষ্যতে নেপোলিয়ানের মত বীর হোতে পারে; জগদীশ বস্থুর মত বৈজ্ঞানিক আলগবা কলস্বাদের মত আবিকারক **२९प्राप्त किছू का 45गा नग्र। किश्या प्रविकास** কুশোর মত হঃযাগ্সিকও হোঙে পারে। আজ এর ৰাপ মা আদর কোরে যে নাম ধেংখছে—

এইখানে ৰক্তা একটু থেমে শিশুটিকে থোকা ?

উত্তর হোলো—কুমারী শোভাময়া দেবী। পেদিনের মত বক্তৃতা ভেঙে পেল।

# ছুটো খবর

লাল মাছ কথনো ঘুমোয় না।

গুজরাটের রাস্তার কুকুরগুলোর ডাক বাংলা ছেপের শেয়ালের মত।

ই-আই-রেল কোম্পানীর সর্বসমেত জু-হাজার চারশো বাষ্টি মাইল লাইন পাতা আছে।

কলকাতার থিয়েটার ও বাহফোপের ছারপোকারা যেমন নিরুপদ্রবে ८५३१८वत মামুধের রক্ত চুষ্তে পায় তেমন আর কোথাও পায় না ।

টম মারস নামক একজন অস্ট্রেলিয়ান হাত-পা বাঁধা অবস্থায় টেম্স নদীতে পড়ে আধ-মাইল সাঁতেরে গিয়েছিলেন: এট কাজ করায় ইউরোপ-মধ তার জয়-জরকার পড়ে গিয়েছে।

প্রাসদ্ধ ঔপস্থাদিক জীয়ুত চারুচক্র বন্যোপ্যধ্যার হাত পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতার কাটতে পারেন, এ আমবা সচকে দেখেছি। চারুবার কলকাতার দেণ্ট্রাল স্থমিং ক্লাবের একজন উদ্যোগী সভ্য।

লপ্তনের এক ফলওয়ালার প্রেট থেকে একটা ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। ব্যাপের মধ্যে পনোরে হাজার টাকার নোট ছিল। ফলওয়ালা কাগজে বিজ্ঞাপন দের যে তার ব্যাগ হনে দেবে তাকে দে বিশেষক্ষপে পুরস্কৃত করবে। একটি মেয়ে সেই ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়ে ফলওয়ালাকে গিয়ে ব্যাগটা ফিরিয়ে দেওয়ায় ফলওয়ালা ভাকে বারোটি কলা পুরস্কার দিয়েছে।

ৰিজাপন দিয়েছে;—আমাদের मायल किनिय एएएथ योग जान्न एक एक किनिय एक एक না মনে হয়, তা হোলে এই পলির মোছে যে অক্তের তাসপাতাল পাতে সেথানে গিয়ে ভৰ্ত্তি হোমে পড়া

### থেকিরে কথা

প্রত্যেক কচি ছেলের চাকরশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা ঘুমোনো দবকার ছু-মাদেব ছেলের বোল ঘণ্টা খুমোনো চাই হ। ছেলে এক বছরের হোলে তখনও অন্তভঃ তের চৌদ ঘণ্টা তার গাড় ঘুম দবকার: পুষ্ট অস্থ সবল ছেলেদের রাতি लम्बे থেকে ভোর ছ-টা পর্যাস্ত অবিছিন্ন খুন হওয়া উচিত।

রাত্রে ছট্ফট্ করে যে ছেগে দিনে ঘুমোয় না, তারা আর ওজনে বাড়তে পারে-না, ক্রেমে ফ্যাকাশে, তুর্বল আর কাঁগ্রনে হোয়ে পড়ে। এই রকম ছেলেকে লেয়ে তাদের মায়েরা একেবারে বিব্রুভ হোয়ে পড়েন। রোজ রাতে যদি ছেলেটা ঘুমোতে না দেয় তা হোলে কোনও মারই স্বাস্থ্য ঠিক থাক্তে পারে না।

রাত্রে ছেলের না ঘুমোবার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, ছেলেকে রাত্রে তুধ খাওয়ানো! গোড়া থেকে ছেলে শঞ্নের এক দোকানদার দোকানের বোঝে সেরাতে উঠ্বেও কিছু ওেতে পাবার সন্তাবনা নেই তা হোলে সে আর ভোরের আগে উঠ্বে না। প্রথম ছ-একদিন উঠলে তাকে একটু কেবল পরম জল থাইয়ে চাপ্ডে-চুপ্ডে বাতাস কোরে স্ম পাড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করলেই থোকা ঘুমিয়ে পড়বে।

রাত্রে হুধ খাওয়া যদি খোকার অভ্যেস হোরে গিয়ে পাকে ভা হোলে আন্তে আন্তে তার দে ভাভোদটা ছাড়াতে হবে। ছধের ভাগ ক্রমে কমিয়ে এনে জলের ভাগ বাড়িয়ে পোলেই ছেলে শীগগিরই বুঝতে পারবে যে, গ্রম জল ধাবার জয়ে আর্ ওঠাটা নেহাৎ একৈবারে পশুশ্রম।

ছেলে যদি দিনের বেলা বধন তথ্য ঘুমোনোর যদি কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম বিছানা থেকে ছেলেকে কোলে ভুলে নিয়ে **না থাকে তা হোলে সে ছেলেও রাতে ছট্ফ**টে আর ঘান-থেনে হোয়ে উঠে! দিনে ঘুম পাড়াবার যদি একটা স্থান কাল নিদিষ্ট কোরে দেওয়া হয় তা হোলে ছেলেরও রোগ সেরে যেতে পারে।

ছোট ছেলের অনিদ্রার আরও প্রধান কারণ হচ্ছে—থাওয়ানোর ভুল—অতিরিক্ত খাওয়ানো, কম থাওয়ানো বা বাজে জিনিস থাওয়ানো! এ-ক-টা দোবেই ছেলের ঘুমের ব্যাহাত হয় ৷ আর একটা বিষ্যে সকল মারই বিশেষ শক্ষ্য রাখা উচিত যে, ছেলের বদ-হজস হচ্ছে কি না,—পেট ব্যথা করছে কিনা—বা পেট ফাপছে কিনা দেখা—। এ রকম কিছু হোলে ছেলে শাস্ত হোয়ে ঘুমোতে পারে না

বাইরেব নির্মাল বাতাস পেলে ছেলে চট্ কোরে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে ছেলেকে বেশ কোরে ঢেকে ছুকে হাওয়া খাওয়ানো উচিত! হঠাৎ যদি ছেলের খুম ভেঙে যায়, তা হোলে বুঝ্তে হবে হয় তার শীত করছে, নয় তার লেপ কাঁথ৷ কিছু ভিজে গেছে, কিমা শোয়ার কোমও অহুবিধে হছে! শিশু পালনে পারদর্শিনী যে কোনও মা ছেলের সে অহ্ববেষটুকু ঠিক্ বুঝতে পেরে — সেটার স্বাবস্থা করেন।

ছেলে কাদুছে বলে কথনও তাকে বেখানে-সেথানে গুমিয়ে পড়ে; দিনে অসময়ে কিছু থেতে দেওয়া উচিত নয়। চাপ্ডে-চুপ্ডে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। ছেলেটা কেন বে রাত্রে বুমুচ্ছে না ধনি না ব্ৰভে পারা বাম, তা হোলে ভাক্তার দেখানো উচিত। বেশীদিন ছেলের অনিদ্রাকে প্রশ্রন্থ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, তাতে পো-পোরাতির ছ-জনেরই অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা ৷

# মুখের ওপর খাড়োর প্রভাব

ভিন্ন ভিন্ন খাবারে মনের ওপর ছিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে। একথা আমাদের

দেশের শাস্ত্রেও লেখা আছে। আর আমরা শাধারণ জীবনের মধ্যেও তা প্রত্যক্ষ কোরে থাকি। কিন্তু আপনার। শুনলে আশ্চর্য্য হবেন বে, এক এক রকম খান্ত মুখের চেহারাও বদলে দিতে পারে। কি থাবারে মুথের চেহারা কি রকম কোরে দের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা তা **অমুসন্ধান** কোরে বার করেছেন। তাঁরা বলেন বে, অভিরিক্ত আলু থেলে ওর্গ একটু বেশী লম্বা হোরে যায় আর নাকটা থেবড়া হয়। আর্ল্যাভের চাষা শ্রেণীর লোকদের এই রক্ম চেহারা। ভারা বেশীভাগ আলু খেয়েই জীবন ধারণ বংশামুক্রমে এই তালু থেয়ে करत् । থেয়ে ভালের এই রক্ষের চেহাল হোরে গিয়েছে: যে থাবারে বেশী খেতদার (Starch) আছে সে রকম থাবার খেলে নিরামিশ খান্ত — যেমন আলু, কলা ইত্যাদিতে খেতদার বেশী আছে। অনেকে বলেন যে, নিগ্রোদের বোঁচা নাক, চওড়া সুখ আর ওণ্টানো ঠোঁটের কারণও নাকি এই নিরামিষ ভক্ষণ। অবস্থা এক পুরুষে তাদের এই চেহারা হয় নি, বছকাল খোরে অভিবিক্ত শেতসার পেটে গিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ তাদের মুখের চেহারা এই রকম গাড়িয়েছে। যাত্র। কেবলমাত্র নিরামিষ থায় তাদের মুখের ওপর শীস্ত্র বলিরেশা পড়ে। যারা মাছ মাংস নিরামিষ সবই ধার তাদের মুখে বলিরেখা

পড়তে দেরী হয়। এর কারণ চর্কিবিহীন থান্তে শীঘ্রই বার্দ্ধক্য আনে। অবশ্ৰ নিরামিষের সঙ্গে যদি উপযুক্ত পরিমাণে ছুধ ও বি খাওয়া যায় তবে তত শীঘ্ৰ বলিরেখা দেখা দের না। উত্তর স্পেনে বাস্ক নামে এক জাভি আছে। তাদের পুতনিটা চেপ্টা ও ছু চোলো৷ তাদের এই অদ্ভূত পুতুনি দেখলেই বাস্কাতি বলে চিন্তে পারা ষ্যায় । অমুদ্রানে দেখা গিয়াছে পৌরাজ থেয়ে থেয়ে তাদের এই অবস্থা হরেছে। বাস্রা ভরানক পৌরাজ-থোর জাত। অল পরিমাণে পৌরাজ সাহ্যের পক্ষে খুব ভাল, কিন্তু পৌয়াজে এক রক্ষ গন্ধক জাতীয় তেল(Sulphurous oil) আছে। এই ভেলে মুখের তলার দিকের মাংসপেশীর তন্তকে আলগা কোরে দেয়। মুপের চেহারা চোয়াড়ে হোয়ে যায়। বেশীমদ খেলে মুখের মাংস্পেশীর তন্তও আলগা হোরে ধার। মাতালদের ছেলে-পিলেদের প্রায়ই এই রকম কদাকার খুতুনী হোতে দেখা যায়। সাংঘাতিক মাতাল যারা, তাদের ছেলেদের মুখে প্রায়ই দাড়ি গোঁক হয় লা। আর মাধার চুলও অত্যস্ত পাৎলা হয়।

এক্ষিমাদের চোৰ হয় অত্যন্ত ছোট ছোট। বিজ্ঞান বলেন বে, অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার करण जारमंत्र टांश এই त्रकम इरहरह। বে সকল জাতি প্রায় মাছ খেয়েই জীবন ধারণ করে, তাদের স্বারই এই রক্ষ

কুদ্রাকৃতি চোগ দেখতে পাওরা বার।
কিন্তু পরীক্ষার দেখা গিয়েছে যারা মাংস
থেয়ে জীবন ধারণ করে তাদের চোথ বেশ
বড় হয়। এফিমোদের মধ্যে পরীক্ষা করা
গিরেছে, যে সকল এক্সিমো পরিবার তিন
চার পুরুষ ধরে কেবল মাংসই থেয়ে
আসছে, তাদের চোগ মাছথোর এক্সিমোদের
চেয়ে অনেক বড় গোরেছে।

তোঁটের ওপর চিনির অন্ত প্রভাব লেখতে পাওয়া যায়া যে সকল শিশু মিষ্টি পেতে খুব ভালধাসে আর যাদের খুব মিষ্টি থেতে দেওয়া হয় সাধারণতঃ ভাদের অধরোষ্ঠ বড় হয়। চিকিৎসকেরা Sugarmouth দেখলেই চিনতে পারেন। বেশী চা পান করলেও মুখের চেহারা বদলে যাবে। চ'তে ট্যানিক এ্যাসিড আছে, এই ট্যানিক এ্যাসিডে মাড়ি কুঁচকে যায়; ফলে যায়া বেশী চা থায় ভাদের দাঁভগুণো আলগা ভোয়ে যায়। কোনো কোনো ক্লেত্রে সামনের দাঁত উচু হোয়ে ঠোঁট ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে।

বংশামুক্রমে অর্দ্ধার অথবা পরিতোষ
পূর্বক আহার করতে না পেশে ক্রমেই
মাথা ছোট হোরে আসে ও মাথার সামনের
দিকটা সরু হোরে যায়। আমাদের
দেশের চাবাদের মাথা প্রায়ই এই
ব্রক্ম।

### আমাদের সমাজ

ি এই নিবছে আমাদের সামাজিক সংবাদ থাকবে।

কি রকম সংবাদ থাকবে তা পাঠকেরা নীচের সংবাদ
কর্মী দেখনেই বুক্তে পারবেন। আমরা সাধারপের
কাছ থেকে এই শ্রেণীর সামাজিক সংবাদ চাইছি; যদি
কেউ অমুগ্রহ কোরে দেন তা হোলে আমরা আনন্দের
সঙ্গে তা পত্রহ করব। বর্তমান কেত্রে নানা কারনে
আমরা নাম ধাম প্রকাশ করতে পারছি ন। ভবিব্যতে
সম্ভব হোলে তাও প্রকাশ করবো। দুর্ণীতি প্রকার
করা আমাদের উদ্দেশ্য নর, দুর্ণীতি দুর করাই আমাদের
উদ্দেশ্য। এবারে যতগুলি সংবাদ দেওরা বাচ্ছে তার সব
কটি সম্বন্ধে আমরা ব্রোক নিরেছি এবং সেগুলিতে কোন
মিধ্যার অবভারণা নাই। বৈঃ সঃ ]

১৷ কলকাভার কোনো বিখ্যাত পরিবার। কর্ন্তা বেঁচে নেই, **ভি**নি চাকাক-পছা ছিলেন। বিষয়-আশয় বেশ ছিল তা প্রায় সবট উভিয়ে গেছেন। ছেলে নেই গুটিকট্নেক মেরে আছে, ছোটটি ছাড়া সবকটির বিধে হোরে গেছে। সম্প্রতি একটি মেয়ে মারা যাওগায় জামাই বাবাজীবন বড়ই মুক্ষিলে পড়েছেন। সংসার চলে না, নিজে আইন-বাবসায়ী, আফিসের কাজ কর্ম দেখতে হয়, এদিকে বাড়ীতে দেখে কে? আবার একটি মেয়েও ভাগর হয়েছে, ভারও বিমের সম্বন্ধ করতে হচ্ছে, কাজেই একটি গৃহিণী না ছোলে আৰু চলে না। অনেক ভেবে চিস্তে জামাইটি একটি বিবাহ করাই স্থির কোরে কেলেন।

मुब्द हुन्हि (मृत्थ भृषद्याकी (अरक

আবার সময় এল—ছোট শালীটিকে বিশ্বে মেয়ে দশ বছর ব্যুসে বিধবা হয়। মেরের কর না— বৈধবা কেথে মেরের মা আবোর সেয়ের

জামাইতো হাত না পাততেই টাদ পেরে
বর্ত্তে গেলেন। তিনি জানালেন—এতো
ভালোই হোলো; বিয়ে যথন করতেই হবে
তথন জানা-শ্রনো খণ্ডরবাড়ীতে করাই
ভাল।

टका छे भागो जित्र यम्भ टोक भरमद्रा । বে কিন্তু ভগ্নীপভিকে বিধে করতে <del>খ</del>ত্যস্ত নারাজ। মাস হয়েক আগে ভার দিদি মারা গিরেছে, এরি মধ্যে সেই দিখির জায়গায় পিয়ে বসভে তার সমত বৃত্তিওলো বিজেন্টো হোমে উঠলো। ভারপর কার ক(টি, মারেশর, রেক্রেলেড়ার প্রাণ সকলে মেয়েটীকে বোঝালেন যে— ভগ্নাপতিকে বিয়ে করা একটা বরাভের কথা; কারণ ভাতে একদকে ভূটো সম্পর্ক ছয়। প্রথমে শালী ভার ওপরে জা। মেমে কিছ কিছুতেই রাজী নয়। এইভাবে পাকা দেখা আশীর্কাদ পর্যান্ত হোমে গেছে। বিবাহও হোমে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করবার কারণ এখনও উপস্থিত হয় নি। কন্তাৰ অমতে এমন বিয়ে দেওয়া উচিত কিনা পাঠকদের কাছে আমরা সে জিজাসাকরছি৷

২। কলকাতার কাছে একটি গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে; পরিবারের একটি

देवधवा दमरथ दमरत्रक भी व्यक्तित दमरवन বিবাহের কথা পাড়লেন। কিন্তু মেয়ের বাণের ইচ্ছা থাকা সংখ্র সাহসের অভাবে তিনি বিবাহ দিতে পারেন-নি। সম্রাত মেরের মা মেরেক কলকাভার নিয়ে এসে ভার বিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। এই স**ম্পর্কে** মেরের এক ভগ্নীপতি সমস্ত বন্দোবস্ত कारत निरम्भिन्। यिनि अहे **भए**मिनिक বিবাহ করেছেল তাঁর বাড়ী কলকাভার কাছেই কোনো একটি গ্রামে। বিশ্বা বিবাহ করার জয়া ছেলের গ্রামের লোকেরা তার ওপর কি রক্ষ ব্যবহার করছে সে সংবাদ আমবা পাই-নি। কিন্তু মেন্ত্রের প্রামে এই নিমে খুব হৈ-চৈ চলেছে। দেশে পরসার অভাবে কুমারী বাংলা स्याप्त विवाद रुख्या नाय। অনেক পিডামাতাই বিধ্বা মেয়ের বিবাহ দিভে त्रामी काष्ट्रन किंड वाश्मात (इटन्य)--যারা দেশের জন্ত কথায় কথায় প্রাণ্ড্যাগ করতে চার, অপ্রভাতা তুলে দেবার জন্ত লমা লমা বকুতা ছাড়ে, নারীর ছঃখে মাদিক পত্তে শোকের প্রবাহ বহিরে দেয়----তারা পর্মা না হোগে কিন্ত কুমারী মেরেকেই বিখে করতে রাজী হয় না--বিধ্বা তো দুরের কথা।

আমরা এই নবদম্পতীকে আশীর্কাদ করছি, তারা চিরকাল স্থথে থাক। আর আবুর বারা এই কাজে সাহায্য করেছেন পেতে স্বীকার করে বলে। उँरिएत पृष्टी 😮 डेव्ब्बन रहाक ।

৩। উপরি উপরি কমেকটা ব্যু নির্ব্যাতনের যামলা হোয়ে গেল। স্তীর ওপর অমামুধিক অত্যাচার করার জন্ত করেকজনের সাজাও হোরে পেছে। অবশ্র অত্যাচার করে তারাও কম অপরাধী নয়। অনেক সামী জৌ বর্তমানে অঞ্জীলোকের এরা অপরাধী হোলেও আমাদের দেশের আইনে এদের সাজা দেবার কোনো ব্যবস্থা নাই। আইনতঃ যে সকল অপরাধীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থা নাই, তাদের সামাজিক দণ্ড দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। কিস্ক আমাদের দেশের সমাজ একমাত্র নারীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থাই কোরে রেখেছে--তার প্রধান কারণ, নারীরা সেই দণ্ড মাথা

আমরা শুন্সুম যে, ব্ধু-নির্য্যাভনের মামলার বিচার করেছেন এমন কোনো ধর্মাধিকরণ এক পত্নী বৰ্তমান থাকা সম্বেও আর একটি বিবাহ কোৰে ভিতীয়াকে নিয়ে সংসার কঃছেন। তুর্দেব আর কাকে বলে ?

এদের সাজা হওয়ার সামাজিক উপকার ৪। গত ৩২শে প্রাবণ তারিখে দেশবন্ধ হয়। কিন্তু যারা স্ত্রীর শরীরের ওপর চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্তার সহিত লেফট অত্যান্তার না কোরে তাদের মনের ওপর কর্পেন উপেন্তনাথ মুখোপাধ্যারের পুত্রের ভুভ বিৰাহ হোৱে পিয়েছে! বিবাহ হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়েছে। চিন্তর্ঞ্জন তাঁহার প্রতি আসক্ত: অনেক স্থামী এক জ্রী তুই ক্সাকেই অসবর্ণ পাত্রের হাতে সমর্পণ বর্ত্তমানে আর একটি বিবাহ কোরে বিতীয়া করলেন। তাঁহার সংসাহস ধক্ত। তিনি পত্নীর সঙ্গে সংসার ধর্মপালন করছেন। দেশকে যে ওধু রাজনৈতিক নিগড় থেকে মুক্তি দিতে চান, তা নয়, সামাজিক নিগড় অর্থাৎ যে নিগড় আমাদের ছদিশার মূল ভা থেকেও ভিনি দেশকৈ মুক্তি দিতে চান। আরও প্রশংসার কথা তিনি যা মুখে वरनन निष्कत की वरन है ভা কোরে দেখিয়ে দেন। এরকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে তুর্বভ। উপেক্সনাথের সৎসাহসও ধক্ত |

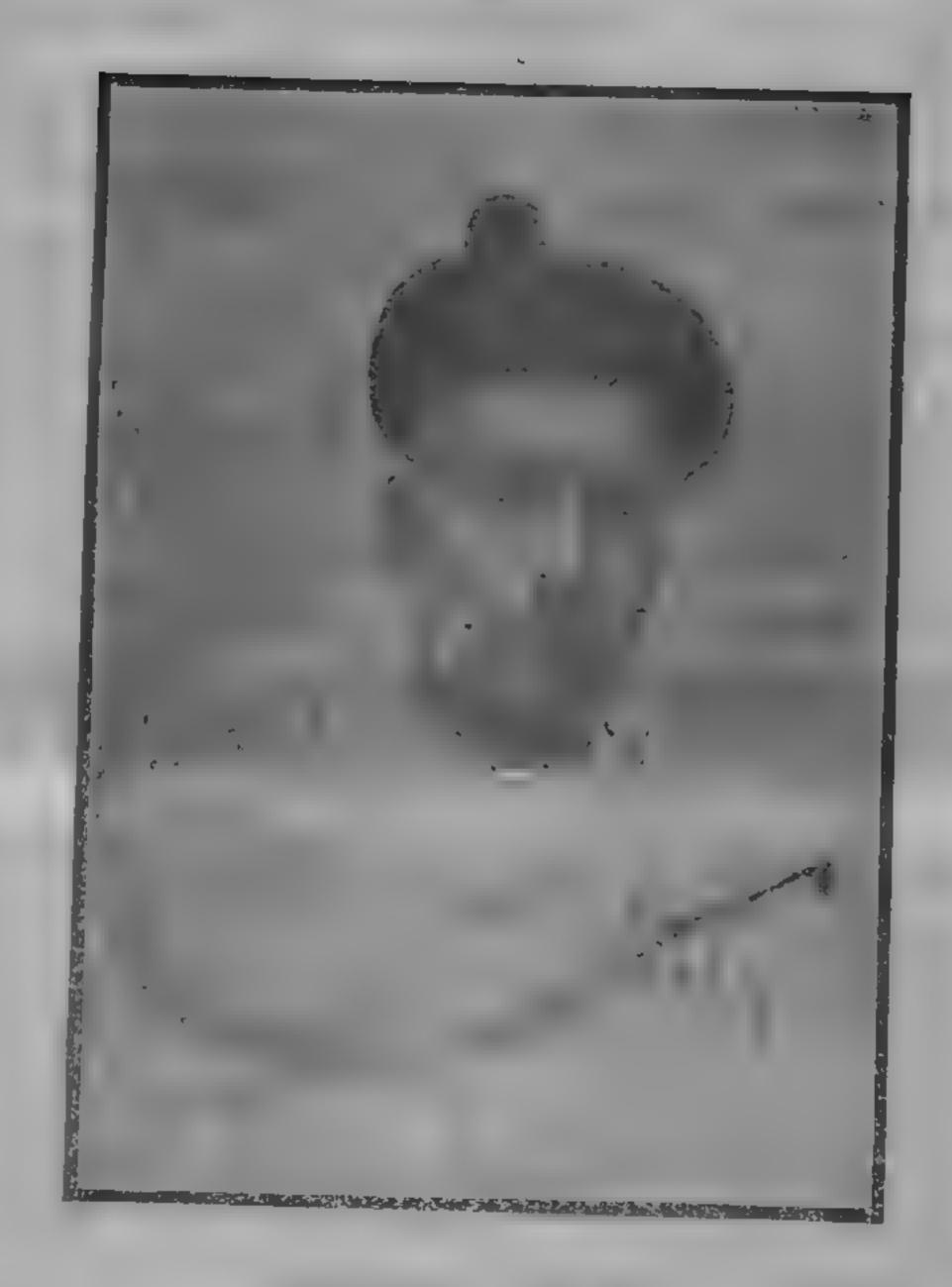

পরলোকগভ বাল গঙ্গাধর ভিলক

গত ১লা আগষ্ট লোকমান্ত বাল গঙ্গাধর তিলকের দ্বিতীয় বাৎস্রিক প্রান্ধ দিবসে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই তাঁব স্থৃতি উৎস্ব হয়েছিল।

কলকাতায় নামরকা গোছের একটু আয়োজন হয়েছিল।

# মুক্তির মুহুতে

(সভ্য ঘটনা)

"কেঁশোনা মা অঞা ছ্র্বেলতার চিহ্ন।"

তোরে জেলের জন্ত আমি কাঁদিনিরে, তোকে বৃকে ধরে গর্কে-গৌরবে, স্বদেশপ্রেমে. মাতৃষ্ট্রে আমার স্বন্ধ উত্তেল হোগে উঠ্ছে আল আর কোনো বাধা মান্ছে না।"

প্রভাতের প্রথম আলোয় লক্ষ্ণী প্রেলের বিরাট লোহ-ছারে জনৈক বৃদ্ধ আর এক বর্ষীরসী নারী, সঙ্গে চাঁদের মত একটা দেব-শিশুর হাত-ধরা অনিন্দা-সুন্দরা এক তরুণীকে নিয়ে একটা যুবকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

যুবক বলিষ্ঠ ও প্রিয়নশনি, পরিধানে তার শুদ্র উজ্জন নিজনক কলব। স্বশেশী প্রচার করতে গিয়ে ছ-মাসের জন্ম সে কঠোর কারাদণ্ড বরণ কোরে নিয়েছিল।

### "বাপু !---"

চাঁদের মত দেবশিশু—সবে ছ-বছর হবে তার বরেদ, ছুটে গেল ছ-হাত বাড়িয়ে সেই যুবার দিকে—বেন কোন এক স্বর্গের হাসি হেদে। যুবকের স্থেহ দৃষ্টি এসে পড়লো তথন তার প্রিয়তমার নির্ভাক হাসি মুথের ওপর—তার প্রাণাধিক পুত্রের স্ব্রাঙ্গে—! বেন নতুন কোরে সেদিন ওদের চোথে পুরে

উঠিলো প্রগাঢ় অসুরাগের বাপা, কানায় কানায়!

কৃত্বকণ্ঠ ভেদ কোবে স্নেহ-কম্পিতস্বরে পিতৃহাদয়ের কৃষিত আহ্বান সজোরে বে<sup>ন্</sup>রয়ে এল —"বাপী!"

পিতার আলিকনের মধ্যে নিশ্চিক্তভাবে
নিজের স্থান কোরে নিয়ে—কাঁধে মাথা দিয়ে
পালে গাল দিয়ে শিশু যথন বিপুল সোহাগে
আর একবার ডাক দিলে—'বাপু!'—বুবক
ভাকে বুকের ভিতর আরও নিবিড় কোরে
টেনো নিয়ে ললাটে আশিস চুমু এঁকে দিলে।
অঞ্জের মধ্যে তথন তার আনকোর ডাঙ্ডব
নৃত্য চলেছে।

"বাপু !—"

বেই এউটুকু ভাকটিতে শিশুকঠের মধ্যে যে কী অমৃত ঢালা ছিল—নীর যুবক দেশামুরাগের কলা যে কঠোর কারাদণ্ড বরণ কোরে নিয়েছিল, দে ঐ কণাটুকুর আস্বাদেই একেবারে বিছবল হোয়ে গেল !—ছপানি মেহ প্রবণ প্রবীণ হাত—ভারই রুদ্ধ পিভার ছটী পরিচিত প্রাচীন বাছ, তাকে যথাসময়ে সাহায়া না করলে যুবক হয়ত টলে পড়ে যেত! সে বে ভারই পিভা— ভারই ভো জনক। —দার্ঘ-ঝাজু-রাজশীমন্তিত দেহ জরার আক্রমণকে তুচ্ছ কোরে সোজা হোয়ে আছে, বয়দের গেওয়া ধৈর্ঘ ও সহাগুণের প্রতি

তৃলেছে !—তাঁরই আঞারুগ্রিক বাহুপাশে
সন্তান তথন সপুত্র আশ্রম নিয়েছে. বর্ষীরসী
জননীর আনন্দ উচ্চু সিত দীর্ঘরাস তার চথে
মুখে মেহের উত্তাপ বৃলিয়ে দিছেে। গোলাপ
পাতার মত তুল্তুলে হুটি রাঙা রাঙা খুদে
হাত তার মুখখানি ধরে ক্রমাগত বেদিকে
কিরিয়ে দিছিল সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে
তারই কিশোরী মা। আহত লোচনের
নির্ণিষে দৃষ্টি দিয়ে তরুণী নিংশন্দে স্থামীর
স্থারতি করছিল—পেলব অধরপুটে ফুটেছিল
তার সেই চির অমান মধুর হাসি!

যদি কেউ বলে লক্ষ্ণে কালাগারের কৌহ

হারে সেদিন অপার করুণাময় ভগবান নিজে
উপস্থিত ছিলেন না তা হোলে নিশ্চয় দে
মিধ্যে বল্বে! যায়া সেদিন এই মিলন
প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগা লাভ করেছিল
তাদের মধ্যে এমন কোনও নহনারী ছিলুনা
যার আঁথিপাতা অশু-সজল হোয়ে ওঠে-নি!
দে ক্ষম্ম করণার ধারা নয় তঃথের সমবেদনা
নয়—সে অশ্রু মাতৃভূমির গোরবভরা জাতীয়
মধ্যাদায় অভিসিঞ্জিত মুমুব্যত্বের বিহুত্বে
উল্টলে!

মুক্তি প্রাপ্ত বন্দী ছিল উচ্চ আদালতের একজন ব্যবহারজীবী যুবা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু উপাধি ভূষিত উজ্জল রত্ন। পিতা তার পল্লীবাসী সঙ্গতিপন্ন লোক, জন্মীজনা চাষ-

নির্বিরোধী লোক,—তিনি চিরদিনই শাস্তি
ধর্মের শিশ্বত্ব কোরে এসেছেন। মুরকের
জননী ছিলেন সেই শ্রেণীর ভারত-নারী—
য়াদের জীবনের প্রধান ধর্ম হচ্ছে 'প্রেম ও
সেবা'!—শুধু পিতা মাতার সেবা নয়, স্বামী
প্রের সেবা নয়, নিথিল নয়নায়ীর সেবা!—
পত্নী ছিল তার ভারতের নবজাগ্রত নারীত্বের
সবুজ প্রতিনধি, বিহুষী, গুণবতী!—কোনও
একজন,বছ রাজকর্মাচারীর মেয়ে হোলেও সে
দেশের ক্লান্তে এসিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর
বীর স্বামীর পাশে পতির প্রস্তত সহধর্মিণীর
মত্যে।

ভারতজোড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের
বস্তা যেদিন এলো তাদের প্রাথমর সীমানার,
তারাও সপরিবারে আনন্দের সঙ্গে ভাতে ঝাঁপ
দিয়ে পড়ল, আলিঙ্গন কোরে—হর্ষ রোমাঞ্চিত
কলেবরে আনন্দ্রবনি কোরে উঠ্লো—
"জ্যু, মহান্তা গান্ধি মহারাজ কি ভ্যু!"

দে ধবনি ক্লিক উত্তেজনায় অর্থহীন
চীৎকায় নয় শ্ব তাদের আত্মার
অন্তব্যক্তি অক্লিম উল্লাস । তাই প্তের
কারাকেশ্রে তারা হঃখিত নয়—গর্মিত !
তারা বে আজ সপরিবারে দেশের জন্ত সকল
হঃথ সন্থ কোরে নিতে প্রস্তা তাদের দেবতা
—ভারতের দেবতা— ত্রিশ কোটী নরনারীর
মনোমন্দিরে নিত্য যার পুলারতি, তিনিই বে

তাঁদের প্রেমের ঠাকুর যিনি, ত্যাগের প্রতিমা প্রদা –কী দুরদর্শিতা। ভূপেন্দ্র বাবু দেখ ছি থিনি, ছ:থের বি**গ্রহ বিনি, তিনি ধে নিজেই** মহাস্থার এ**কজন** প্রকৃত ভক্ত ! भाक वसी।

কিছু স্মৃতিসভার বশবার স্থোগ পেয়ে কোনও কোনও নদরত ৰারা, সাধারণ রাজনৈতিক সভা-স্থিতিতে আৰকাল -বড় একটা মুথ খুলতে > সাহস **ক্ষেন্না, ভারা** তাঁদের পোটাকভক মনের ক্ষা খুলে বলে হাপ ছেড়ে বেঁচেছেন। কিন্তু খবরের কাগজে গোল বেংশছে দেখ্লুম **শ্রম্থা ভূপেন্ত্রনাথ বন্ধর ব্জুতা নিয়ে।** যু, কোণাও সাহস কোরে বেশ জোর দিয়ে বলভে পেরেছো ভাই বড় মুধ কোরে থাও, ভিকের চাল আবার কাঁড়া আঁকাড়া কিনা সে বিচার কৰ্বাৰ ধুষ্টতা মনেও স্থান দিওলা ইত্যাদি বে স্ব সারগর্ভ উপদেশ তিনি দেশবাসীকে দিয়েছেন,ভাতে বহু মহাশরের আসল সনপ্রটা বেশ বোঝা গেছে বটে, কিন্তু সব চেয়ে ভাল লেগেছে আমাদের তাঁর সেই নিখিল ভারত নামক মান্ত্ৰিক 'মহাআৰু' না বুলার চম্বুতার যুক্তিটা একশ-বার ৰখন তথদ না-হক তাঁকে "মহাত্মা" বলে উল্লেখ করলে পাছে শহাত্মা' খেতাবটার কদর মাটি হোরে ধার সেই ভয়েই নাকি তিনি ওটা বিশেষ দাবশানে এড়িয়ে গেছেন! উ: কী গভীর

্শ্ৰীনিবাস শাস্ত্ৰী মহাশন্ন যেন অনেকটা <del>সন্তা</del>র কিন্তি পেয়ে উপযুক্ত ভাতৃষ্পুএটিকে 🦟 ্সকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গেছেন ৷ লাখ টাকা খবচ কোরে দেউলে ভারতবর্ষ থেকে কেন যে তাঁকে ব্রিটিশ উপনিবেশ দর্শনে পাঠানো হয়েছে সে কথাটা দে**ণ**্ছি তিনি পাতিরের আতিশযো সাঞ্ ভূলে মেরে দিয়েছেন! ব্রিটিশ সা**শ্রাজ্যের প্রজাহিসা**বে সকল উপনিবেশেই যে ভারতধাসী কালা আদ্মীদের শেভকার প্রজাদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে, একথাটা তিনি আর পারছেন না! পাছে অতিথির পকে সেটা বলা অশো-ন হয় এবং গৃহস্ত চটে ৰায় বলে ব্রাহ্মণ ভয়ে সর্পত্র কথাটা পর্কার কোরে মুধ ফুটে বল্তে পারছেন না। আমাদের মনে হয়, শ্রীনিধাষের চেয়ে কোনো বিশ্রীনিবাস পাঠালে এর চেয়ে কাজ হোভো। অভগুলের্ড্র টাকা এমনু অনর্থক জলে যেতো না ৷

> **ৰী∤**য়ড**্জ**জজি তো ভূতপূৰ্ক ভারত-দ6িব∖ মণ্টেগু প্রবর্ত্তিত শাদন সংস্কারকে একেবারে পথে বদিয়ে দিয়েছেন। আপ্কো ওয়ান্তে মন্ত্রীর দল যে মাকাল ফলটি পেয়ে বগল বাজাচিছলেন তাঁদের কি এইবার চৈততা হবে ? আশা নেই

কিছু! দেশের দুরদর্শী চিস্তাশীল লোকেরা পুনরারস্ত করতে দেখে অনেকের মনে এ-এবং দেশের লোককে এর সঙ্গে স্পর্ক অনেক সাধু চোথ বৃঞ্জিয়ে, কানে আঙুল দিয়ে এই মেকী জিনিষ্টাকেই সভ্য বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বিনা মেৰে বজাঘাতের মতে লুয়েড় জর্জ আন্ত 'রিফর্মের' মুখ্যেস্টা খুলে দেখিয়ে দিয়েছেল যে, যভই লাকালাফি কর না কেন সিভিল সার্ভিদের প্রভুত্ব ভারতবর্ষে কোনদিনই পর্ব করা হবে না! তোমরা পেনে পাও আর নাপাও তোমাদের যে হাভীট দিয়েছি সেটিকে যেমন কোরেই হোক পুষ্তে হবে ৷ দেশের লোক যখন হৈ হৈ কোরে ছজুগে মাও, এইবার স্বায়স্থ-শাসনের মুগুর ভাঁজো। মেতে উঠেছিল, এবং নাম কেনবার জন্তই অসহযোগের বিরোধীরা বোধহর এতেও আগত্তি হোকৃ বা স্বদেশামুরাগের জন্তই হোকৃ করবেন না। কারণ ভারত উচ্ছল যাক আর জনকতক হোমরা-চোমরা লোক খবরের পাক্ তাঁদের ছ-পর্মা একেই হোলো।

দেশবন্ধ শীযুক্ত চিত্তরপ্তান দাশ কারাসুক্ত হবার পর অসহযোগ আন্দোশন পরিত্যাগ কোরে আবার নিজের ব্যবসায়ে যোগ দেবেন এই রকম একটা গুজৰ অনেকদিন থেকে ব্দনেকের মুথে শোনা যাছিল। তাঁর সহকর্মী কোনো কোনো অসহযোগীকে আবার আদাশতে ধোগ দিতে ও আইন-ব্যবসা

এর কাঁকিটা আগেই ধংতে পেরে একে গারণা বছমূল হোয়ে গিয়েছিল। অনেকে বলতে অন্তঃসারশৃত্ত বলে বোষণা করেছিলেন আরম্ভ করেছিল যে, সদারের শিখ্নেত না থাক্লে কি আৰু ওরা এমুন ছঃসাহসের বাখ্তে নিষেধ কোরে দাবধান কোরে দিয়ে- কাজ ক্রতে পারে ? তার ওপর দেদিন ছিলেন। নিজের কিছু স্থবিধা হ্বার লোভে আবাব বরিশাল জেল পবিদর্শন করতে -গিয়ে জেলের বড়কর্তা নাকি সেখানকার জনকতক উকীবের কাছে ও: কথাই বংশছেন তানে তো দেশের লোক দমে যাবার মতে হয়েছিল, যাক এখন এ-সব জ্জবের যে একটা বিশ্বাস্যোগ্য প্রতিবাদ বেরিয়েছে শ্রটা দেখে সকলে আশ্বন্ধ হবে বোধহয়। দেশবন্ধুর নামে যে-সব কথা রটেছিল তা সব মিথ্যে :

> কাগজে ঢাক পিটিয়ে যথন ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দিলেন, তখন ছটি লোক চুপ কোরে বলে দেখ ছিলেন। তাঁরা কোনও দলেই যোগ দেন-নি। তারপর একে একে হখন দেখের গণ্যমাস্ত লোক থেকে আরম্ভ কোরে ইস্লের ছেলেরা, কলের কুলি মজুররা মায় ফিরিওয়ালারা পর্য্যন্ত জেলে গেল, হজুগ থেমে গেল, দেশের কাজ ঢিলে পড়ে গেল; এবং কেউ কেউ কংগ্রেসের কান্ত

ছেড়ে দিয়ে পুন্ম্যিক হলেন তথন সকলেব অজ্ঞাতসারে চুপি চুপি সেই ছটি লোক তাঁদের নিজের কাজকর্ম বন্ধ রেখে দেশের কাজে নেমে এগেছেন। স্থেজার <sup>\*</sup> অক্লান্ত পরিশ্রমের সুক্ষে তাঁরা দেশের গঠনকার্যোর ভার মাথায় ভূগে নিয়ে প্রকৃত স্থদেশ-দেবাব पृष्ठी**न्छ -८पेथा**रिष्ड्या । जाँदिन व यदी। विकास হচ্ছেন বিশ্ববিশ্রত ব্রাসায়নগুচার্য্য প্রায়র চক্র-রায় আরে একজন বাংলার নিঃশক ক্রী অক্ট্রিম স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত ক্মারক্ষণ দত্ত ৷ উপরের কাছে আমরা এদের দার্ঘায় কামন করি।

বাকার থেকে অভি দাব যাচেছ, রাস্তায় ভিড় কোরে পণ চলচেল বন্ধ-করার অপরাধে। কিন্ত গোকে বলভে তাঁরা নাকি বিলাতি কাগড়ের কেনা বেচা বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন বলে গ্রেপ্তার হজ্জেন! সেষাই হোক্, বড়বাজারে ভিড় আর পয চলাচল বন্ধ হওয়া তো অজি নতুন নর, এতো অনেকেই জনাবিধি দেখে আস্ছি। অনেকবার এর জত্তে ভুগ্ভেও হয়েছে। সিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে ঠিক সমশ্বে পৌছতে পারিনি বলে কতবার গাড়া ফেল করতে হয়েছে। কিন্তু যে-সব -গ্রাফর গাড়ীর দল রাস্তা বন্ধ করার প্রধান কারণ, বে-স্ব মাড়োরারী দোকানদারের কাপড়ের গাঁট ফুট-

পাণ জুড়ে পড়ে থেঁকে পথ চলাচল শুধু বন্ধ নয়, বিপজ্জনক কোৱে -বাংশ আঞ্চলাল ভাদেব কেউ কোনও দিন রাস্তা বৃদ্ধ করার অপরাধে পুলিশের হাতে ধর। পড়তে দেখিওনি শুলিওলি। ভঠাৎ, আজকাল পুলিশের এমন কর্ত্রণ বৃদ্ধি সজাগ হোয়ে উঠ্ল কি কোৰে।

অমিদের দেশে নাবাদের নিয়ে একটা সমস্তা বেধেছে। এই রক্ষ সমস্ত, স্ত্রী-পুরুষে, জাতিতে-জাতিতে পরস্পর বিরোধী স্বার্থেব সংঘাত জগতে অনেকবার খেখেছে, এখনও বাধছে: যেমন পীত সমস্যা, ক্লফবর্ণ সমস্যা ইত্যাদি। একটা দেশ কিংবা জ্বাতিকে বিনা ব্ধার ভোগ করবার বাধা উপস্থিত হোগেই জ্বকতক ভদ্রবোককে পুলিশে ধরে নিয়ে তারা একটা সমস্তা হোরে ওঠে। আমাদের স্থাজ নারীদের জন্ম যে স্ব্যুবস্থা কোরে ্রেথেছে সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে কোনো কোনো নাবা অস্ত্রধারণ করেছেন। অশ্রু ও আত্মহত্যাই ছিল এতকাল আমাদের দেশের নারীদের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু দে অন্ত্র যে তাঁদেরই विनार्भित कात्रप श्राह्, ध-कथा (स (कार्मा কোনো নারা বুঝতে পারছেন এটা আমাদের দেশের সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু লেখনী ছাড়া তাঁদের আরও কঠিন অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। কারণ শুধু লিখলে ধদি কিছু কাজ হোভো, ভা হোলে আমাদের দেশের অবস্থা অন্য রকমই হোয়ে যেত। অনেক শক্তিবান লেথকই নারীদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন

বিশেষ এপিয়েছে বলে মনে হর না। নারীদের কর্মন্দেত্রে নামতে হবে। তাঁদের কাজে যদি তাঁরা পুরুষের সাহার্যা চান গৈ সাহায্য তাঁরা পাবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অনেক নারী কর্মান্দেত্রে নেমে পভেছেন সেই রকম যদি তাঁরা নরসেবা ও সামাজিক কীজে নেমে পড়েন তাঁ রাম্পানি তাঁরা নরসেবা ও সামাজিক কীজে নেমে পড়েন তাঁ হোলে সমস্তার অনেকথানি সমাধান হোগ্রেশ্বার।

পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি भैगुक श्रम्मत्यन नाम अनुद्धान आरम्बद्धन मन्त्रके कामगामः दो बाम विद्योद्दन প্রত্যেকের ৯ পার্ম কর। করিবা। **সে**টা এই বাষের মধ্যে প্রধান ক্য যেটা, সেটা ১৫১৯ এই যে,—বিচারকেরা ধ্রেমন প্রজায় প্রজায় ন্থায়বিচার কৈজবেন ভেষ্টা বিহেশধের আমলাতল্পের সঙ্গে প্রজার্ক বিলোধের বিচাবও নিরপেক্ষভাবে করা উচিতট্ন যদি দেখা যার শান্তিরকা ও স্থাসনের নামে আমলাতন্ত্র প্রকার জন্মগত দাবীকে থকা করবার প্রসাস পাচ্ছেন তথন আমলাতদ্বের শক্তির অপ-বাৰহারকে বাধা দেওয়াও ইবচারকের কর্ত্তবা। এবং অক্সায়কারী আমলাচক বিশেষ ভাবে শাসন করা উচিত। মামুট্রের জন্মগত দাবী ষাতে অকুপ্ন থাকে প্রত্ত্যক বিচারকের সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্য ট

অত্ত্যক বিচারক যদি দাশ মহাশয়ের কথা

মত চলতেন তা হোলে বিচারালয়ের প্রতি
নামুষের এত অভ্নতি ও অবিধাদ হোতো
না আমাদের দেশের বিচারালয়ের সঙ্গে
শাসনমন্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকাতে নিরপেক
বিচার করবার সাহদ সকলের থাকে না
এই কারণের জ্ঞাই শাসন ও বিচার বিভাগ
সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকাই বাজনীয়। নহ্ব
দাশ মহাশ্রের মত ত্-একজন নিতীক
বিচারপতি ভাড়া সাধারণতঃ নিরপেক এবং
আধীন বিচার আশা ক্রা যায় না।

"বরাজ" পত্রিকার "চল্ডি চাক্ডি"র লেখক খৌশনী ফগলুল হক সম্বন্ধে এমন কতক্ত্ৰি মস্তবা করেন যাতে মৌলবী मोट्ट्र मरन কবেছেন যে তাঁর হানি মনের হয়েছে। সেজন্ত তিনি আদাণতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন: "স্বরাজ" সম্পাদক "চলতি চাক্তি"র শেখকের নাম আদালতে প্রকাশ করে দিয়েছেন। সংবাদপতে প্রাশিত कान त्यथात्र त्यथाकत नाम आकाम करत्र (मध्या **मण्या**मरकत शक्क द्रौडि विक्रक। অনিয়মিত পত্র শেপকের নামও প্রকাশ করা সংবাদ পত্র মহলে অত্যন্ত নিন্দার কথা----এরপে ক্ষেত্রে নিয়মিত লেখকের কথা বলাই বাহলা। এমন কি আমাদের দেশেও অনেক সম্পাদক এই দাঁগিত্ব গ্ৰহণ কোনে কানাদওকে বরণ কোরে নিয়েছেন। "স্বরাজ" সম্পাদক মহাশয় সম্পাদক-মহলের এই অভি পুরাতন

এবং ভদ্র রীতি ধে কেন লক্তবন করলেন তার কারণ আমরা জানিনা। কিন্ত এই কাজ কোরে তিনি ধে সম্পাদকের মর্যাদ। বিশেষ ভাবে ক্লুর করেছেন দে কথা আমরা কর্ত্তব্য হিসাবে বলতে বাধ্য।

গ্র ১৩ই আগষ্ট তারিণে আইন ভঙ্গ কমিটির সদস্যদের অভ্যর্থনা করবার জভ মির্জাপুর ার্কে এক সভা হোমে গেছে। সভা আরম্ভ হ্বার কথা ছিল সাড়ে পাঁচটায় কিন্তু বাঁদের অভ্যর্থনার জন্ম এত বড় আধোজন করা হোলো তাঁরা এনে পৌছলেন সন্গা সাভটায়। সভায় হাজার দশেক লোক এসেছিলেন কিন্তু অধিকাংশের অঙ্গেই পদর ছিল না। এর হারা বেশ ভাল কোরেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা নেতাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই নেতালৈর সমোন করে না। কিন্তু সভার ষ্তগুলি মহিল৷ এসেছিলেন তাঁদের সকলের সজেই থদর ছিণ---দিগন্তব্যাপী ঘনীভূত মেঘে এই মাত্র আশার কীণ রেখা।

### খুন না আতাহত্যা।

শ্রীমতা গ্রীদেট একটি তরুণী সুন্দরী।
তিনি স্থামীর সঙ্গে তাঁবে এক বাণ্যস্থীর
দেশে বেড়াতে গিয়ে তাদের বাড়ীতে দিন
কয়েক ছিলেন। বাল্যস্থীর একটা ভাই
ছিল। সে দেখতে খুব স্থপুরুষ, তরুণ যুব।
এই যুবক একদিন শ্রীমতী গ্রীদেটকে সঙ্গে
নিয়ে গাঁয়ের ভেতর তাদের পরিত্যক্ত ও
পুরাণো বাড়ীখানি দেখাতে নিয়ে যায়।
গাঁয়ের গোকেরা তাদের ছ-জনকে একসঙ্গে প্র
সেই ভাঙা পোড়াবাড়ীতে চুক্তে দেখেছিল
কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাউকে
আর বেকতে না দেখে গাঁয়ের লোকদেব

একটা সন্দেহ হয়। मरन ভারা ত্ৰশ্ন বাড়ীর ভেতর বেঁধে प्रम ট্কে দেখে শ্রীমতী গ্রীলেট একটা বরের মধ্যে পড়ে আছেন, জাঁর মাথার ভেডর मिट्र এक हो। श्वांग हिंदा (शहर । সেই 417 স্বার ছোক্রটি তার কাছেই অজ্ঞান হোমে পড়ে আছে।

ভারা সেবা স্থশ্রষা কোরে ছোক্রাকে বাঁচালে বুটে কিন্তু পুলিশে তাকৈ ধরে চালাল দিলে। বিচারের সময় ছোকর। বলে গ্রীলেটের দক্ষে আমার অভ্যন্ত ভাগপাশা হরেছিল কিন্ত গ্রীলেট পর্ত্তাবলে আমাদের মিলন অস্ম্ভব জেনে আমরা উভয়ে একতে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হই: গ্রীণেটই আমাকে অনুরোধ করে ভাকে আগে প্রলি কর্বার জন্তে, আনি নিতাত খণিচচ্যে সঙ্গে ভার অমুরোধ রক্ষা করি, কিন্তু ভার মৃত্যু আমাকে এমন কাত্র কোরে দিলে যে, আমার কম্পিত হন্তের নিক্ষিপ্ত গুণি আমাকে ব্যাকর্তে পারলেনা, শুধু আহত ও অজ্ঞান কোরে দিয়েছিল মাত্র ! ওদিকে গ্রীলেটের স্থামী হলফ কোলে বলে ভার স্ত্রী পতিব্রভা ছিল এবং স্থামীকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসতো। তাদের স্বামী-স্তার मर्था এक बिरमत जन्न ७ (कान ७ मनमानिना হয় নি। হত্যাকারীকে আমার স্ত্রী ভাগবাসা দুরে থাক ত্-চক্ষে দেখতে পারভো না, গে অনেক্বার ওর নামে তার প্রতি মতিরিক অমুরাগ প্রদর্শনের হুপ্তে আমার কাছে বির্ক্তি ও অনুবোগ করেছে !

বিচারে ছোকরার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছে বটে, কিন্তু আজ্ঞত কার্ফর সন্দেহ ঘোটেনি যে, ভার কথা সভ্য নামিথা!

2482 ১ম বর্ষ ]

2052

[(1) मश्या) 300B2

সভিত্ত পাক্ষিক পত্ৰ

দিবেঞ্জল ইন্দি ওরেন্দ এও রায়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

১২নং ভালহাউদী স্কোয়ার, কলিকাতা।

- আমাদেব কোপ্যানীতে নৃতন ধরণের জীবন বীষার ব্যবস্থ আছে। বাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা নিজের একখানি বসত বাড়ী করিতে পারেন এমন ভাবেও আম্মা তাঁদের সাহায়া করি। ছেলেমেয়েনের ভবিষ্যতের উপায়ও করিয়া দিই।"----

সেক্টোরীকে আজই চিঠি লিখিয়া বিশেষ খবর জানুন। আমরা কয়েকজন যোগ্য লোককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া আমাদের কোম্পানীর প্রতিনিধি হইবার জন্ম আহ্বান করিতেছি।

কার্যালয় এতিসংখ্যা ২০ নং এফ কর্ণভয়ালস্থ্রীট, এক আনা ক শিকাতা ৷

विषिक भूगा २०/•

তুই টাকা তুই আনা।

### স্থ্যেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বিখ্যাত সচিত্র প্রেক



ভাবে, ভাষায়, চিত্ৰে, ছাপায়

অতুলনীয়।

বাংলার বিস্থালয় সমূতে প্রকার পুস্তক রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্র।

### নামিকো

জাপানী উপভাস।

অশ্রাসিক্তা করণ প্রেমকাহিনা। এক টাকা মাত্র।

# হানাষি

চমৎকার জাপানী গল্পের বই আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাব লিশিং হাউস্ প্রস্তি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তবা।

# বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ তুই টাকা তুই আনা; ভি: পি: মাশুল সভস্ব। প্রতি সংখ্যার জন্ম এক আনা। নস্নারও মূল্য গোগোগালো যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

বিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জ্বাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধানি বৈঠকের ত্র পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেকা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা ভাহা কানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ক্ষেত্রত পাঠান হয় না।

ষ্দি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান ডো । দিনের মধ্যে আমাদের থবর দেবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা সামদিয়া কইতে হইবে।

### বিজ্ঞাপন

ম্বাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮ অন্তান্ত পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬ অর্থ পৃষ্ঠা—৩॥০

কলমেব প্রতি ইঞ্চি একবৎসবের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—>

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২ ্ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দের ম্যানেজার বৈঠক

২০৮া২ এফ কর্মনালিস খ্রীট, কলিকান্ডা। এজেন্ট ঃ—শ্রীপরেশনাথ মিত্র ১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকান্ডা



### ১ম বর্ষ ]

### 30व लाख, 30२३ [ क्य मश्था

### गाल-गण्य

শশীকান্ত তার কুকুর নিজে রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিল। াকছুদ্র চলাব পর কুকুরটা এক মাংসভয়ালার দোকান থেকে টপ্কোরে এক টুক্রে। মাংস ভুগে নিয়েই দৌড় দিলে। মাংসওয়ালা কুকুরটাকে ধরতে না পেরে শশীকে ধরে জিজানা করলে-মশায় কুকুরটা কি আপনার গ

শশী। আমার ছিল বটে কিন্তু এখন দেখছি ও নিজেই কোরে খেতে শিখেছে।

উকাল। পকেট-কাটার আগামীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজাসা করলেন— সাক্ষী। ধোর অন্ধকার রাত্তি। ঠিক কোরে বল দিকিন্ পকেট কাট্তে তোমার ম্যাজিষ্ট্রেট। ভূমি চোরটাকে ধরলে না কেউ দেখেছিল ?

সাক্ষীটা আমায় দেখেছিল।

উকীল। তবেই ভো় ভোষায় রক্ষে করা মুস্কিল দেখছি।

পকেট-মার। একটা সাক্ষীর জক্ত এত ভাবভেন ৷ আমায় পকেট কাটতে দেখে-নি এমন বাকা আমি পঞাশটা এনে দিতে পারি।

ম্যাজিষ্টেট সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা কর্লেন— যখন লোকটা চুরি করছিল তখন রাত্রি কটা গ

সাকী। আজে রাত্রি তথন চুটো। স্যাজিষ্ট্রেট। জ্যোৎসাছিল 🔊 (क्न ?

পকেট-মার। আছে পুলিশের তরফের সাক্ষী। আমি চোরের কাছ থেকে **ছ-মাইল দু**রে ছিলুম।

মাজিষ্ট্রেট। অন্ধকারে ভূমি ছু-মাইল দুর থেকে দেখতে পেলে ৷ বল কি ৷

সাক্ষী! আজ্<u>রে অন্ধকারে আমি লক্ষ</u> লক্ষ মাইল দুরের জিনিষ দেখতে পাই। আকাশের একটি ভারাও আমার চোথে বাদ পড়ে না।

লভিকা। তোমার লকেটের মধ্যে কি আছে ভাই ?

মশিকা। আমার স্বামীর এক গোছা চুল।

লভিকা। দেকি। ভোমার স্বামী ভো বেঁচে আছেন।

মণিকা। স্বামী বেঁচে আছেন বটে কিন্তু তার মাণায় একটা গাছিও চুল নেই।

কর্ত্ত। ডাক্তার। দোহাই তোমার, আমায় বাংলা কোরে বৃঝিয়ে বলত বংবা, ধরেছিল সে মনে করলে দোকানের মালিক আমাৰ ব্যায়রাম্টা কি 🤊 ও তোমার শেড় গজী ইংরেজী নাম-টাম ছেড়ে দাও; একটু বল্লে—আজে না; লোকটাকে জোচোব সোজা কোরে বল যাতে ব্যাপারটা বুঝ্তে পারি !

ভাক্তার। সোজা কোরে বলতে গেলে জবাব পেলে মাল পাঠাবো! বল্তে হয় যে, তোমার ব্যায়রাম ফ্যায়রাম সকৈব মিথ্যে, আসল ব্যাপার হচ্ছে—ভূমি অন্ধণার রাত্তি, চারিদিক নিস্তব্ধ। শ্রেফ কুঁড়েমী কোরে কাছারী যাওগ বন্ধ বাড়ীতেও দেদিন লোকজন কেউছিল না। করেছো [

গিন্নী শুন্তে পাবে ! ইাা ভাল কথা ! ব্যাধ্রামের ইংরিজি নামটা কি বল্লে ? বলত ভাই, মুখস্ত কোরে বাধি দেটা গিলাকে তো বলুতে হবে !

মফঃস্থলের একজন বাবসাদার কল্কাভায় এসে একটা বড় দ্যেকানে চুকে অনেক টাকার মাল অর্ডার দিয়ে আসে, আর বলে আদে জিনিসগুলো আজই পঢ়াক কোরে ধেন ভিঃ পিঃ তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারপর সমস্তদিন অন্ত কাজকর্ম সেরে সদ্ধো নাগাদ বাড়ী ফেরবার মুখে তিনি এক বন্ধুর বাড়ী (थटक ८१३ (एकारन छिलिएकान ८कारत জিজেদ্ করলেন—সকালে অমুক ভারগায় যে বড় অর্ডারটা ছিল সেটা আৰু প্যাকৃ কোরে পাঠানো হয়েছে কি 🤋

দোকাৰের যে কর্মচারী টেলিফোন বোধহয় খবরটা জান্তে চাইছেন, তাই সে বলে সন্দেহ হচ্ছে। আমরা দেখানে আমাদের এজেণ্টকে 'ভার' করেছি, সেখান থেকে

ভাগ্যলক্ষী স্থপ্রসন্না মনে কোরে চোরটা এ-ঘর কঠা। আরে চুপ্! তথনি ও-ঘর খুরে যা পেলে নিয়ে যথন বড়ঘরের

লোহার সিন্ধুক খুলে রূপোর বাসনগুলো বার কোরে চাদরে বাঁধছে সেই সমর হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে সজোরে তার হাত ছ-খানা চেপে ধবলে। চোর চম্কে উঠে অরুকারের ভেতর বতদূর সাধ্য চেয়ে দেখলে—ভূত প্রেত নয়, একটা লখা-চৌড়া লোক বলে মনে হচ্ছে!

ভাবে বল্লে বন্ধু। কেন ভোমার এ পাপ
মতিগতি হোলো? আমার যথাসক্ষর তুমি
আঙ্গ চ্রি কোরে নিয়ে যাচ্চ, কিন্তু ভেবে
দেখেছো কি বন্ধু যে, তোমায় বদি আমি
এখন পুলিশু ডেকে ধরিয়ে দিই ভোমার
জেল হবে আর ভেলে গেলে তথন
ভোমার স্ত্রী-পুত্রের কি চ্র্দিশা হবে ?

চোরের হাত থেকে রূপোর বাসন ক-থানা ঝন্ঝন্ কোরে পড়ে গেল !

লোকটা বলতে লাগল—এ অধর্মের পথ ভাগে কর ভাই, নইলে পরিণামে ভারে কষ্ট পাবে!—আমি ভোমার অনিষ্ট করতে চাইনি, ভোমাকে আমি সর্কান্তঃকরণে ক্ষমা করচি। যদি ভোমার একান্তই অভাব হোয়ে পাকে বন্ধু, ভাহলে আমি ভোমায় প্রশাস্ত মনে অনুমতি দিছিত তুমি ভোমার পছল-মত যে কোন একটা জিনিস আমার কাছ থেকে উপহার-স্বরূপ নিয়ে এথনি এখান থেকে পালাও!

এই বলে লোকটা চোরকে ছেড়ে দিলে।

চোর আর কোন বিক্জি না কোরে শুধু. হাতেই তৎক্ষণাৎ বর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে পাঁচিল টপ্কে পালিয়ে গেল!

শ্বা চৌড়া শোকটি তথন মৃত্ হেসে সিন্দুক থালি কোরে বাকি জিনিসগুলো বার কোরে নিয়ে সেই চাদরেই বেশ গুছিয়ে বেঁধে পিটের ওপর তুলে পিটান দিলে!

# ছুটো খবর

তিমির শরীরের এক একটা হাড় ত্-ফুট পর্যাস্ত চওড়া হয়।

লাপ্তন সহবে ছ-বছর বয়স হয়-নি এমন একলক শিশু প্রভাহ কুলে যায়।

এশফ্রেডের রাজত্বকালে ইংলতে মোম-বাতি জালিরে ঘড়ির কাজ চালান হোতো। চবিশে ঘণ্টা জলে এমন বাতি তৈয়ে কোরে বাতিতে ঘণ্টা হিদাবে দাগ থাকতো।

জার্মানিতে প্রতি পাঁচ বছৰ অন্তর শোক গোনা হয়। ইংলওে লোক গোনা হয় দশ বছর অন্তর।

্ হাতীর তাঁড়ে চল্লিশ হাজার মাংসপেশী আছে। মাহুষের দেহের সমস্ত মাংসপেশীর সংখ্যা পাঁচশো-সাতাস। পরীক্ষা কোরে দেখতে পাওয়া গেছে যে, গ্রীম্মকালে লাল-রংয়ের বোতলে হুধ রাখলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। শাদা অর্থাৎ বার কোনো রং নেই সে রকম বোতলে গ্রাম্মকালে হুধ রাথলে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হোরে যায়।

সম্প্রতি মার্কিণ যুক্ত-প্রদেশে একজন বিমান-বীর চবিবেশ হাজার তুশো ছয় কুট ওপর থেকে পারাস্থটে চড়ে নীচে নেমে-ছিলেন। মাটিওে নামতে তাঁর আধ্বন্টা সময় লেগেছিল। যেথানে তিনি উড়ো জাহাজ থেকে লাফিয়ে ছিলেন ঠিক তার পঁচিশ মাইল দুরে তিনি মাটিতে পা দিরে-ছিলেন।

সম্প্রতি লগুনের পুলিশ-আদালতে এক বুদ্ধা কোন এক অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। বিচারের সময় টের পাওয়া গেল যে, ইতিপূর্বে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হোয়ে তাকে আড়াই-শো বার আদালতে আসতে হয়েছে।

### আনেয়ার পাশা

এ পাতার কার ছবি দেখছেন
কানেন 

ভানেন 

ভানিন 

ভানিন

ছিল, ভখন ইংরেঞ্চ দলের আয়ান প্রভৃতি বড় বড় সেনাপতির আকেল গুড়ুম্ হোয়ে গিয়ে-ছিল, তাঁরা চোধে সর্ধে-ফুল দেখেছিলেন। জার্মানীর নামজাদা ভাঁদরেল হিভেনবার্গ নিজের জীবনচরিতে লিখেছেন, আনোয়ার অসাধারণ বীর, লড়াই চালাবার তাঁব যে ক্ষিকির-ফন্দী, তার তুলনা নেই। এই আনোরারের হাতিয়ারের জোরেই তুরস্কে পেচছাচার-ভক্ত চূর্ণ হোয়ে যায় --- ১৯০১ সালে আৰুল হামিদ অর্দ্ধচন্ত থেয়ে সরে পড়েন। ১৯১১ সালে মনে পড়ে সেই ত্রিপোলিতে তুকীর সঙ্গে ইটালীর লড়াইয়ের কথা। আনোরার দেখ সিনোসীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ইটালীকে কি নাস্তানাবুদই না কোরে দিলেন, সে কাণ্ড দেখে মিশরে থেকে ইংরেজদের মহাকল্প ! 270 भारन বন্ধান সময় বুলগাবেরা বড় বাড়াবাড়ি আৰম্ভ া কর্তে থাকে—অভিয়ানোপল দথল কোরে ভাদের আফাণন কি! আনোরার অমনি ছুটে গিয়ে আদিয়ানোপলে হাজির ! পর্কতের শৃঙ্গে যেন সহসা প্রকাশা বুলগার-বাহিনীর অমনই পৃষ্ঠভঙ্গ তারা ভ্যাবা-চ্যাকা পিট্টান। ইউবোপের বড় যুদ্ধ্যা শেষ হবার পর থেকে আনোয়ারের সম্বন্ধে যে সব থবর পাওয়া যাহিংল তা বড়হ গোলমেলে ৷ যিন এতকাল ভাগাত, জামাল, কামালের সাথে গলাগাল কোৰে চলেছেন, তিনি কেন ধে জামালের দলে যোগ দিন নি,—তা বুবো



पारनात्रात्र भाषा

ওঠা যায় না ৷ বাপেরিটার ভেতরে যাই থাক্ কামালের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে খানেয়ারের বড় যে অনিল ছিল—তা মনে হয় না৷ জুন মুদ্দেও নাকি উন্মিয়া বলে একটা জায়গাতে **কাশাশে-আনোয়ারে সঞ্জি হোরে গিয়েছিল।** পৰ মধ্যেই থবৰ এলো যে,যিনি নোলশেভিক-দের হাতে মারা পড়েছেন কেউ বলছেন— বোধারায়, কেউ বলভেন—কাম্পিয়ান হ্রদের পশ্চিমে পেট্রোৎস্কে। ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝাতে পারা যাজে না া সোমালীব পাগকা মোলার, সিনৌগার, লেনিনের এক কথায় ইংরেজের সঙ্গে ধাদের ভাগে ভাব নাই, তাদের মববার ধ্বর রয়টারের মার্ফ্ড--मिटन मर्भवात्र अटिं शेटक, व्यादनायाद्यत्र মরার পবরের মধ্যে তেমন কিছু মাহাত্ম্য আছে কিনা বলা ধায় না—পাক্লে অবস্থা সেটা চাপা থাক্বে না — প্রকাশ হবেই, মাঝে থেকে আনোয়ারের আয়ু-কালটা আরও বেড়ে যাবে—যারা এমন ধবর রটিয়েছিল তার ভাগ মাকেশ পানে আর কি !

# বাৎলা দেশে 'বেরিবেরির' প্রাত্তাব কেন ?

এসিয়াটিক সোসাইটির এক সন্তার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেজর এক্টন্ বঙ্গদেশে বেরি বেরি (Epidemic Dropsy) বোগের মূল কারণ সম্বন্ধে এক প্রাবন্ধ পাঠ করেছেন। তিনি বলেন রোগটি বিশেষভাবে অরাহারী মধাবিত্ত বাঙালী হিন্দুর 
ঘরেই দেখা যায়। ঐ শ্রেণীর লোক 'বাসমাতি' 
চাল বলে করকম চাল সাধারণতঃ 
বাবহার কবে। ঐ 'বাসমাতি' চালই নাকি 
উক্ত রোগের মূল; ঐ চাল বারা খায় 
না তাদের মধাে এই রোগাও নাই। অতি 
দরিদ্র লোকে নতুন চাল ধায় আর ধনী 
যারা তারা বাসমভির' চেয়ে ভাল চাল খায় 
কাজেই তারা কেউ ওই রোগে 
ভাগেনা।

মেজর এক্টন আবিষ্ণার করেছেন যে, জৈাঠ থেকে ভাজ মাদের মধ্যে ঐ চালে একরকম ছাতাধরে আর গুটি বেঁধে যায়। তা থেকে একরকম নিষ্ট উৎপন্ন হয়। ঐ চাল পেকে দেই বিষ ধার কোরে মেজর সাহেব পরীক্ষা কোরে জেনেছেন যে, ঐ বিষ বুকের পেশীতে সংক্রামিত হোয়ে ঐ বোগ সাধারণতঃ ওই চাল ছ-বছরের क्यांत्र । পুরাণো অবস্থায় বাজাবে পাওয়া যায়; দাম বেশী হবার আশা থাকলে আড্তদার চাল তিন চার বছরের পুরানোও করে; যতই পুরাণ হয় এ চাল তত্ই বিষাক্ত হয়। আবার মেজর সাহেব বলেন কলিকা হার চেয়ে হাবড়ার দিকে লোকে এহ রোগে বেশা ভোগে কাৰণ নৌকোয় যেতে আসতে চালে আরও বেশী ছাতা ধরে; ধনী লোকে এ চাল ব্যবহার

করলেও তাদেব বোগের ভয় থাকে না কারণ তাদের চাল চূণ, এরারুটের গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে স্তর্কিত থাকে আর গুবাবদের ত কথাই নেই। তারা সর্বদা নতুন চাল বাবহার করে; সে চালে বিষ জন্মতেই পায় না। কাজেই এ বোগ যত এই কেরাণী জাতের মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে।

# আবেমাদ-প্রবেমাদ বাংলা থিয়েটার

বাংলা থিয়েটারের জীবনে একটা শক্ষিক্ষণ আসিগতে। যে পথে সে এখন চ'লয়াছে, সে পথে আব কিছুদ্র চলিলে ভাগর বিনাশ অবশ্রস্তাবী। এ-পথ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে,—নহিলে বায়োস্কেপের ধ্যকায় সে টি কৈতেই পাধিবে না।

বাংলা থিয়েটারের অঙ্গ জীর্ণ—যে স্ব ছাই-পাঁশ উপরের কভারে 'নাটক' ছাপ মারিয়া বাংলা থিয়েটারের বুকে উড়িয়া বেড়াইভেছে সেগুলা দর্শকের চোথে ও মনে দক্ষরমত পীড়া জন্মাইভেছে। পশ্চিমে হাপ্তরায় বাঙালার স্বভাবের ঢিলা ঢালা ভাব কমিরা আটসাট হইতেছে, বাঙালীর জীবনের গতিও ফ্রুচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমে হাও্যায় ভাগার চিত্তের যত ক্ষ ধার-জানলা খুলিয়া যাইভেছে এখন চিত্তের খোরাক জোগানো কি ঐ স্ব বস্তা-প্রচা রদি-মালের কর্মা। বাঙালী চার নাটকে এখন মামুরের চিত্তবৃত্তির
সঠি চ বিকাশ বক্তে মাংসে গড়া মামুরের চিত্তে
ক্রথ-ছঃথের যে লীলা চলিয়াছে, প্রেমে, মমতার
ছিংসা-স্থার্থে যে সম্বন্ধ চলিয়াছে তাহারই
ক্রমণ প্রকাশ দেখিতে। গগনভেদী বক্তৃতাকে
বাঙালী আর অভিনর বলিয়া মানিতে চার
না। বাংগ্রাস্থােশের কল্যাণে অভিনর
বস্তুটা বে কি, বাঙালী তাহা বেশ ব্যায়াছে।
কিন্তু বাঙলা থিরেটার সে বস্তুটা দিতে
পারিতেছে না। তার কারণ থিরেটারে
ক্ষভিনেতা নাই।

অভিনেতা নাই, এত বড় কথাটা শুনিতে একটু ধোকা লাগে। সেকালের অভিনেতা নাই, একমাত্র শ্রীমতা তারাস্থলনীর সম্বন্ধে বলা বায়, তারাস্থলনী মে-কোন ষ্টেজের গোরব, গর্মা। কিন্তু তা হইলে কি হয়—তিনি খুব কমই এখন ষ্টেজে অবতীর্ণ হন্। তাহার যোগা ভূমিকা আজ-কালকার কেতাবে দেখিতে পাই-না। তাঁহাকে ধরিয়া বিদ্যক সাজানো হইতেছে এবং পুরুষের ভূমিকা তাহার মাড়ে যথেষ্ঠভাবে চাপানো হইতেছে—তাহার কলে তাঁহার অপমান হুইতেছে নানালিক দিয়া। ইহাতে এমন বেমানান্ বৈসদৃশ্রের অবতাহলা ইইতেছে যে, সে আর কহু এবা নয়।

ভাগার চিত্তের যত রুদ্ধ ধার-জানলা থুলিয়। শ্রীমতী তারাস্থলরীর পর শ্রীযুক্ত সুরেম্রনাথ যাইতেছে এখন চিত্তের খোরাক জোগানো ধোষের নাম (দানিবারু) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কি ঐ সব বস্তা-পচা রদি-মালের কর্মা। তিনিও তেমন বই পাইতেছেন না। রাবিশ

লইয়া **উহিচকে ধ্**লাথেলা করিতে হইভেছে। মাত্র।

তিনজন শিক্ষিত শক্তিশালা অভিনেতা
বাংশা রঙ্গমঞ্চে অবভার্থ হ্লগাছিলেন,—
শীমুক্ত শিশিরকুমার ভাত্তী এম, এ,
শীমুক্ত নরেশচক্ত মিত্র বি এল ও প্রীযুক্ত
রাধিকানন্দ মুখোপাধাায়। কিন্তু তাঁহারা
থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইঁহারা প্রেজে
নামিয়া জনেকথানি আশার সঞ্চার করিয়া
ভূলিয়াছিলেন, ইহাদের সংস্পর্শে প্রেজের গাঁত
ফিরিবে ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা যথন
থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছেন, তথন প্রেজ আবার
বাহা,ছিল তাহাই রহিয়া গেল।

আর একটি অভিনেতার নাম করা বাইতে পারে বিনি Expressionist হিসাবে পুব উচ্ দরের অভিনয় দেখাইতেছেন। ইহার নাম শ্রীবৃক্ত কার্ত্তিকচক্র দে। খাস্ তারণর প্রেজ মধ্যের লীলাভূমি।

ই হারা ছাড়া আর যে-দব বাজি আছ- ভ নেতার পোষাক আঁটিয়া জাঁকালো হবফে সন নাম ছাপাইয়া ষ্টেকে নল্লক্রাড়া করিয়া উ বেড়াইডেছেন, তাঁহাদিগকে অভিনেতা না ক বিলিয়া মলবীর বলিলেই ঠিক হয়—কারণ বর্ অভিনয়-জলীর সহিত ই হাদের বিন্দুমাল পরিচয় বে নাই—ই হারা জানেন তথু গলাবালী। এই দশ্ বিলাটা তাঁহারা প্রাণপনে সাধিয়াতেন মা ববংএই গলাবাজির জোরেই হাহারা বর্ টিকিয়া আছেন। এ-সব ক্সরৎ

দেকাল *হইলে* অবাধে চলিতে পারিত এখন কিন্তু অচল হটয়া পড়িতেছে। তার মানে সাধারণ দর্শকও এখন বাসোকোপে অভিনয়-ভঙ্গী দেখিয়া দেখিয়া আলোর সকান পাইয়াছে। বায়স্কোপের অভিনয়ে হর্ষ বিষাদের থেলা মাকুষের মুধ চোথে অপরপ লালায় কৃটিতে দেখিরা তাহারা ব্রিয়াছে অভিনয় বস্তুটা গলাবাজিরই রূপান্তর সয়—ভাহার মধ্যে রীতিমত কলা-কৌশল আছে। দেজভ থিয়েটারের ঐ সকল ফাঁকি **এখ**ন তাহাদের চোধেও দস্তরমত ধরা পড়িতেছে। তাই বাংলা থিয়েটার প্রতি স্থাহে নৃতন নৃতন বই খুলিয়া, ছেঁড়া কানির তালী লাগানো হরেক রকম দুখাণট আরি পোষাকের জাক এমকেও দর্শককে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওধারে বইরের গলকও অল নয়। বাতা বই খুলিয়া থিয়েটার ওয়ালারা অসাধ্য সাধনে রত ভ্ৰুৱাড়েন অভিবিক্ত Sensation চুকাইয়া ভব্যভাব ম্থায় লাঠি মারিয়া দর্শকের মন ত তাঁহার৷ আয়ত্ত করিতেছেনই না, উপরস্ত বিরক্তির বিধে দর্শকের মন বিষাক্ত করিয়া ভূগেভেছেন। বইগুলার এবং সে-স্ব বইয়ে অভিনয়ের ফাকি আমরা সময়স্তেরে (तभ काद्रया (कथाहेया कित। **এ সব क**ांकिरक দৰ্শক ভাঙাৰ অনুভূতিকে অপমান ৰলিয়াই মনে করে। তাই থিয়েটারের প্রতি সে ব:তশ্রনা হইয়া পড়িতেছে।

থিয়ে গ্রের এমনি করিয়া তুর্গন্ধে ভরা যে

দ্বিত বাপা অল্লে অলে তিলে তিলে নিতা জমিয়া উঠিতেছে, এ গন্ধ চারিদিককার আবহাওয়াকে পর্যাস্ত কলুষিত করিতেছে এবং এ বাপা আব্যে গাঢ় হহয়া উঠিলে বাংলা থিয়েটার এই বাপোর বেগের একদিন ফাটিয়া যাইবে।

আজ এই দ্বিত বাষ্পের উল্লেখমাত্র. করিলাম। বারাস্তরে এ বাষ্পা কি করিয়া জনিতেছে, কিনে দূর হয় ভাহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

রঙ্গর বিজ

### আমাদের সমাজ

ি এই নিবল্ধে আমাদের সামাজিক সংবাদ থাকবে।
কি রকম সংবাদ থাকবে ডা পাঠকেরা নাচের সংবাদ
কর্মী দেপলেই বুঝতে পারবেন। আমরা সাধারবের
কাছ থেকে এই শ্রেণীর সামাজিক সংবাদ চাইছি; যদি
কেউ অসুগ্রহ কোরে দেন তা হোলে আমরা আনন্দের
সক্ষে তা পত্রহ করব। বর্জমান ক্ষেত্রে মানা কারণে
আমরা নাম ধাম প্রকাশ করতে পারছি না। ভবিব্যতে
সম্ভব হোলে তাও প্রকাশ করবো। দুর্ণীতি প্রচার
করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, দুর্ণীতি দূর করাই আমাদের
উদ্দেশ্য। এবারে যতগুলি সংবাদ দেওয়া যাচেছ তার সব
কটি সম্বন্ধে আমরা ব্যোজ নিয়েছি এবং সেগুলিতে কোন
মিথার অবভারণা নাই। বৈঃ সঃ

১। কলকাতা সংরের একটি সম্পন্ন লোক সম্প্রতি হাওয়া থেতে সন্ত্রীক বিদেশে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকটি নিঃসন্তান। বিদেশে একলা থাকতে ভাল লাগে না বলে কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে ত্ত-এক জন বন্ধু ঠার কাছে গিয়ে থাকেন। এই রকম চলছে,
এমন সমন্ত্র কলকাতা থেকে ভদুলোকটিব
এক বন্ধু সেথানে গিয়ে হাজিব হোলো। বন্ধুটি
ভদ্রলোকের পারিবারিক বন্ধু। সে তাঁর স্ত্রাকে
মাসীমা বলতো। বন্ধু কিছুদিন তাঁর বাসায়
আছে এমন সমন্ত্র ভদ্রলোকটিব কর্মাহল
থেকে টেলিগ্রাম এলো—"তার পাওয়া মাত্র
শীঘ্র চলে এস, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত টেলিগ্রাম পেরে ভদ্রগোক ব্যতিব্যস্ত হোমে পড়লেন, শেষে উপায়াস্থর না থাকায় স্ত্রীকে সেই বন্ধটির জিন্মার রেথে ছ-দিনের জন্ম কলকাতার চলে গেলেন।

**এদিকে বন্ধুটি সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা ভদ্ৰ** শেকের বাড়ীর চাকরদের বল্লে যে, তার বাড়া থেকে এখুনি চলে যাবার জন্ম তার এদেছে, দেখানে বিশেষ বিপদ উপস্থিত। এখন উপায়! বন্ধু চাকরদের বোঝালেন বে, ভাদের মাঠাকরণকৈ এথানে একলা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। অভএব তিনি তাঁকেও কলকাতায় নিয়ে চল্লেন। সেথানে বাবুর বাড়ীতে তাঁকে পৌছে দিয়ে নিজের বাড়া চলে সেইদিনই সন্ধোর এক ট্রেণে তাদের তুলে নিয়ে এল৷ এদিকে সেই ভদ্ৰলোক কলকাতা থেকে সেখানে গিয়ে বন্ধ ও স্ত্রীকে বাড়ীতে না দেখে ও চাকরদের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনে মাধায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি ভখুনি

তাদের ধরবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। পুলিশ ভাদের সন্ধানে বালি, বেলগেছে, <u>শেওড়াপুলি প্রভৃতি করেকটা <del>কা</del>র</u>সার ধাওয়া করেছিল; কিন্তু সৰ জায়গা থেকেই তারা পুলিশের চোথে ধূলো দিরে পলায়ন করেছে। এথনো তারা ধরা পড়েনি। ধরা পড়লে বোধ হয় একটা জঘত ওকমের মামলা হবে। যদি নামলা হয় সেক্ত নামলার আগে আমরা এখন এই ব্যাপারের ওপর কোনো রক্ষ মন্তব্য করতে পারছি না।

২। একটি উচ্চবর্ণের ভদ্রগোক, বাড়ী কলকাভার **বামা**–দ্রীতে বেশ সুথেই ঘৰকরা চলছিল, হঠাৎ এক চামারের মেরের সংসারে অশান্তির স্ত্রপাত ভোতে ভারস্ত করেন। স্তা প্রকেন মার অর্থাৎ তাঁর হয়। থোকটা চামারের মেয়েটিকে কলকা তা থেকে নিয়ে গিয়ে কাছেই এক বাগানে রেথেছে। ক্রমে বাডীতে আসা ক্ষে থেতে লাগলো এবং সেইখানেই আহারাদির ব্যবস্থা হোলো, শেষে বিবাহিত স্ত্রী থেতে পায় না এমন অবস্থা দীড়াতে অবশেষে স্ত্রীকে থোরপোষের জন্ম আদালতের দাগস্থ হোতে হয়েছে। মাম্পা এথনও শেষ হয়-নি। পোনা যাচেছ এ-ব্যাপারের সঙ্গে অনেক রহস্ত জড়িত আছে। এর ফলাফল পরে আমতা পাঠকদের। জানাবো ৷

কলকাতার ফিরে এসে ভিটেক্টিভ লাগিরে স্বামী-স্ত্রাক্তে বনিবনাও কোবে চলাটাই সঙ্গত। কিন্তু স্থামী স্ত্রীতে বনিবনাও হজেই না এমন বটনা ঘটাও অসম্ভব নয়। স্বামীর যৰি স্ত্ৰীকে আৰু ভাল না লাগে এবং দেই সামী যদি অক্ত রমণীতে সাসক্ত হয়, তা হোলে হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে তার প্রতিবিধান করবার কোনো ব্যবস্থা নাই। এক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছেদন করবার বাবস্থা হওয়াই উচিত। স্বামী যদি বিবাহিত জীবনের মর্যাদা না রাথে তা হোলে জ্রীই বা সে মর্যাদা রাখতে বাধ্য থাকবে কেন্দ্র অসভ্য বর্ষরদের দেশে এ রকম নিংম থাকতে পারে কিন্তু বর্তমান যুগে কোনো সভ্যদেশে এ রক্ম নিয়ম চলতে পারে না।

প্রতি লোকটির একটু নেক-নজর হওয়ায় ৩। কোনো ভদ্রলোক বিদেশে চাকরী খাওড়ীর কাছে। শাওড়ীর চরিত্র ভাল নয়, জামাইয়ের অনুপশ্বির স্থোপে এই রমণী ভার কভাকে দিয়ে অসহপায়ে অর্থ উপার্জন করাতে থাকে। কলা প্রথমে মার প্রস্তাবে অভ্যস্ত আপত্তি জানিয়েছিল কিছ পরে তার আপত্তি টে'কে-নি। কিছুদিন পরে স্বামী ফিরে এসে স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে ষেতে চাওয়ায় স্ত্রী স্বামীকে বল্লে—স্বামি চরিত্র-হীনা, আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্বন্ধ রাথা উচিত নয়। তুমি আমাকে নিতে এসো না। স্বামী স্ত্রীর কথা বিশ্বাস না কোরে ভাকে তার সঙ্গে বাধার জন্ত বোঝাতে পাকে কিছ শ্রী থালি বলতে থাকে যে— আমি গেলে আমার স্পর্শে ভোষার শান্তিময় গৃহ কল্ধিত হবে, ভূমি আমার ভাগে কর।

অবশেষে ভার খাশুড়ী এসে ভাকে বল্লে যে, এখন যাওয়া হবে না

স্বামী মনে করলে বোধ হয় স্বাশুড়ীর জন্তুই তার স্ত্রী তার সঙ্গে থেতে চাইছে না। এই ভেবে সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকারের জন্তু আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

মকলমার দিন স্ত্রী আদালতে নাজিরে সকলের সামনেই জোর গলায় বলে দিলে— আমি অসতী, আমার স্বামী আমার নিয়ে পোলে তাঁর গৃহ কলক্ষিত হোয়ে বাবে।

ত্রীর মুখে এই কথা শুনে স্বামী আদা- গন্ধ ভাততে থাকে। এই গন্ধ পোলেই লাভের মধ্যে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে যায়। মাছরা দব জ্ঞালের ওপারে ভেদে ওঠে; কিন্তু মুর্চ্চা অস্তে দে মামলা তুলে নিয়ে আদালত কিছুক্ষণ পরেই তারা এলিয়ে পড়ে; তথন থেকেই কোথার চলে গিয়েছে তার কোনো তারা একটি একটি কোরে মাছগুলি তুলে থোঁক নাই।

স্ত্রীর বয়স বেশী নয়, এখনও তাকে
বালিকা বলাও চলে। বালিকা একেবারে
আশিকিতা, সুশিক্ষা দুরের কথা, সে তার
অননীর কাছ থেকে কুশিক্ষাই পেয়ে এসেছে।
উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সে তার মার প্রস্তাবে
কিছুতেই সম্মৃত হোতো না, অন্তত ব্যাপারটা
যে এডদুর গড়াতো না সে বিষয় নিশ্চয়
কোরে বলা যেতে পারে। যারা বলেন যে

নারীকে উচ্চশিকা দেওয়া উচিত নয় এ বিষয়ে তাঁদের কি বলবার আছে তা আমরা শুনতে চাই।

## ওযুধ দিয়ে মাচ ধরা

মাজ ধধার জন্ত নানাদেশে নানারকম ফন্দি-ফিকির আছে, কিন্ত ওবধ দিয়ে মাছ ধরার কথা আপনারা কেউ শুনেছেন কি •

মালর উপদীপের লোকেরা এক মজার কারদার মান্ত ধরে। তারা সেই দেশের ত্র-রকম গাছ কেটে তা থেকে রস বার করে, তারপর সেই মিশ্রিত রস নদীতে ফেলে দের। ফিনাইলে জল দিলে বেমন জল শাদা হোয়ে যার, এই রসও জলে পড়লে ঠিক তেমনি শাদা হর আর এক রকম ভীব্র গান্ধ ভাড়তে থাকে। এই গন্ধ পেলেই মাছরা সব জলের ওপরে ভেসে ওঠে; কিন্তু কিছুক্তণ পরেই তারা এলিয়ে পড়ে; তথন তারা একটি একটি কোরে মাছগুলি তুলে নিয়ে ঘরে চলে যায়।

নদীর জলে এই রস দেওয়ার পর ছ-ভিন দিন পর্যান্ত ভারা কেউ নদীর জল ব্যবহার করে না।

টাইগ্রিস নদীতে খুব বড় বড় মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু আরবরা এই সব মাছ ধরবার জন্ম ছিপ্ কিংবা বঁড়শী ব্যবহার করে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে পুড়ে কিংবা জলে ভিজে ফংনার দিকে চেয়ে থাকা তাদের পোষার না। তারা ময়দার সঙ্গে বেশ থানিকটা আফিম মিশিয়ে তাল পাকিয়ে জলে ফেলে ফেলে দেয়। যে মাছ এসে টোপ গিলবে তার মৃত্যু অনিবার্যা। তারণর মরা মাছ যথন জলের ওপর ভেসে ওঠে তথন তারা দেগুলিকে তুলে নিয়ে আসে। আরবে প্রায় তিন হাজার বছর থেকে এই প্রথাতেই মাছ ধরা চলে আসছে।

## বাবু-ঘড়ির বিপদ

হাতে বাধা ঘড়ির (wrist watch)
রেওয়াল আজকাল আমাদের দেশে খুবট
বৈড়েছে। কিন্ত হাতে ঘড়ি বাধার বিপদ
আছে; যারা এই ঘড়ি বাবহার করেন তাঁদের
সেটা জেনে রাখা কর্তবা।

কথনো ষড়ির চামড়া খুব কবে বাঁধবেন
না। কাজতে কতকগুলি স্নায়ু আছে যারা
বেশী অত্যাচার সহা করতে পারে না।
প্রতাহ সমস্ত দিন যদি চামড়া কিংবা নেকড়ায়
সেই স্নায়ুগুলিকে বেশ কোরে বেঁধে রাখা
হয়, তা হোলে এক রকম স্নায়নিক ব্যাধি
(Neutritis) জন্মায়। এই ব্যাধি অত্যন্ত
যন্ত্রণাদায়ক। প্রথমে কজিতে একটু একটু
ব্যথা হয়, কিন্তু ক্রমেই ব্যথা বাড়তে
থাকে। শেষে ব্যথা প্রায় বগল অবধি

অনেকে বলতে পারেন যে, তিনি বছদিন ধরে ক্ষে হাত-বড়ি বাঁখছেন কিন্তু কিছুই হয়

নি। কিন্তু এতদিন হয়-নি বলে যে কথনো হবে না তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। এ বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্তব্য।

## স্পষ্ট কথা

প্রাক্ষাশায়ারের প্রমঞ্জীবীরা সম্প্রতি

এক সভা কোরে জানিয়েছেন যে, ভারতবাসীদের আরও বিস্তৃতভাবে রাজনৈতিক
অধিকার দেওয়া হোক। তাঁদের বিশ্বাস

যে, ভারতবাসীরা আরও কিছু অধিকার
পোল ল্যাক্ষাশায়ারের তুলোর মালের ওপর
যে শুল্ক বসান হয়েছে সেটা তারা তুলে নেবে।
কিন্তু হঠাৎ তাদের এই অভূত বিশ্বাস কেন বে
হোলো তা ব্রুতে পারা যাচ্ছে না। ভারতবাসীদের হাতে রাজনৈতিক অধিকার যত
বেশী আসবে, ল্যাক্ষাশায়ারের তুলোর কারবার
যে ওতই কমতে থাকবে।

গ্যাক্ষাশায়ারের এই বৈঠকের জেনারেল সেক্রেটারা প্রস্তাব করেছেন থে, এথান থেকে শ্রমজীবীদের জনকয়েক প্রতিনিধি ভারত-বর্ষে পাঠানো হোক। তাঁরা দেখানে গিয়ে ভারতীয় ও ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক অর্থাৎ কিনা যাকে সম্ভাব বলা হয় সেই রকম একটা কিছু স্থাপনের চেষ্টা করবেন। ভারতবর্ষের লোকেরা ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপনের চেষ্টায় সেথানকার ত্তন শ্রমজীবী নেতাকে এদেশে ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু
তথন তাঁরা মহা মুক্রবীয়ানা চালে বলেছিলেন—
রাম বল! এই অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের দঙ্গে
আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের যোগ স্থাপন
হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এখন আবার এ-সব
কি কথা বাবা । খদ্বের ঠেলায় এখন
আনেকেই দেখছি ভদ্দর বনতে বাধা হচ্ছেন।
ল্যাক্ষাশ্যারের শ্রমজীবীদের সঙ্গে আমাদের
কোনো অসম্ভাব নাই, কিন্তু সেখানকার কাপড়
পরতে আমাদের যে বিশেষ আপত্তি আছে
সেটা কি এখনও তাঁরা ব্যুতে পারেন নি।

শ্রীয়ক শ্রীনিবাস শান্তা হংশ করেছেন
বে, কানডায় তাঁব কথান কেউ কানই
দেয়-নি। ভারতবাসীরা যাতে সেধানে সাণা
চামড়াওয়ালাদের মতই ব্যবহার পেতে পারে
এই সব কথাই তিনি তাদের বলেছিলেন;
কিন্তু কে কার কথা শোনে। করেকবছর
আগে কানাডার লোকেরা যথন রবীক্রনাথকে
তাদের দেশে নেমন্তর করেছিল, তথন
রবীক্রনাণ সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান কোরে
বলেছিলেন—তোমরা আমার দেশের লোককে
অপমান কর, তোমাদের ১টাকাট আমি
কথনও মাড়াবো না।

শাস্ত্রী মহাশর হয়তো ভূলে গেছেন যে, বিদেশীর কাছে সম্মান পাবার ব্যবস্থাটা স্বদেশে বসেই করতে হয়। সম্মান দাও, অধিকার দাও বলে ভিকার্তি কোরে বেড়ালে সম্মান পাওয়া যায় না, আর য়দিট বা পাওয়া যায় সেটা স্থায়া হয় না। তিনি যতদিন ধরে বিদেশে এই "দাও দাও" কোরে মুরে বেড়ালেন সেই সময়টা যদি স্বদেশে ঘুরে ঘুরে কাজ করতেন তা হোলে বিদেশে সম্মান পাওয়ার পথটা অনেকথানি প্রশস্ত হোয়ে

্বিকাতার স্হরে গুগুার অত্যাচার অণহা হয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক ম্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, পুলিশ গুণ্ডার অত্যাচার নিবারণ করতে আসমর্থ। একেত্রে যদি সহরবাসীরা অগ্রসর না হন তো ত্-দিন পরে গুণ্ডারা যার বাড়ীতে ইচ্ছা প্রবেশ কোরে টাককি জি চিনিয়ে নেবে। অবশ্য এখনি যে ভারা এমন কাঞ্চনা করছে, ভানয়। কিন্তু গুণ্ডাদের সঙ্গে পেরে উঠতে হোমে অস্ত্র DI है। महरतन यूपरकता यक्ति एक गठन कार्य. দলে দলে সকাল সন্ধ্যায় সহরে পাহারা দিতে থাকেন এবং পুলিশ যদি তাঁদের সাহায্য করেন ভা হোলে এই শুণ্ডার অত্যাচার ছ-দিনে দমন হোতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় সহর-বাদীরা এদিকে একেবারে উদাদীন। অথচ দিনে, তুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রে যথন তথন যে কোনো গ্রান্তায় গুণ্ডাদের অত্যাচার চলেছে।

উং<েজ কাগজওয়ালারা বলতে চায় যে, এ-সব অসহযোগীদের কাগু। আর একদল আছে তাবা বলে, এ-সব সহবোগীদের কাও।
কিন্তু কাওটা বাদেরই হোক তার ফল ভূগতে
হচ্ছে আমাদের। সহরবাসীরা প্লিশের
হাতে সব সঁপে দিয়ে বসে আছে; কিন্তু সহর
বাসীদের সাহাব্য না পেলে একা পুলিশের
হারা গুণ্ডামি বন্ধ হওয়া সম্ভব নর।
অসহযোগীদেরও এ বিষয়ে নিরমে ক্ষ হোরে
বসে থাকাটা কর্তব্যকর্মা হচ্ছে বলে মনে
করতে পাছি না।

লর্ড লিটন সম্প্রতি সফরে বেরিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ পরিশ্রমণ কোরে ফেরবার সমর তিনি পাবনায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতায় জিনি ছঃখ কোরে বলেছেন বে, বাংলা দেখের আংসি কভ জারগার বুরসুম, কত ভাল ভাল সঙ্গে আলাপ সালপে করলুম, মিউনিসিপ্যালিট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি নানা সভা সমিতি থেকে অসংখ্য অভিনদন পত্রও পেয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্যর বিষয় খে, কোৰাও কারুর মুখে আমি এই রিক্ম ঝ মতুন শাসন সংস্থারের কোনো উল্লেখয়াত্র ভনতে পেলুম না ৷ তোমাদের বে এতথামি অধিকার দেওয়া হয়েছে তার জগ্রে কেউ তো একটু ক্বডজ্ঞভা বা আনন্দ জানাশেই না, ভা ছাড়া, কাউকে সে অধিকারের স্থােগ নিভেও দেখলুম না। সবার মুখেই কেবল এই এক কথা শুনলুম যে—হস্কুর সরকার শেকে আমাদের কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা

কোরে দিন, নইলে আমরা এটা করতে পারছি-নি ইত্যাদি! দরকার থেকে কিছু অর্থ সাহায্য না পেলে তোমরা কিছুই করতে পাৰবে না এই যদি তোমাদের অবস্থা হয় তাহলে 'রিফ্ম' নিয়ে তোমাদের কি লাভ হোলো আমি তো কিছু বুঝতে পারছি-নি ! বাপু হে, যদি স্বায়স্থ-শাসন পাবার উপযুক্ত হোতে চাও তাহোলে ফি হাত এমন নিক্লপায়ের মত গব্দেণ্টের মুখাপেকী হোরে থাক্লে চল্বে না় নিজেরা আত্ম-নির্ভরতা শিখে অাত্মপ্রতিষ্ঠ হ্বার চেষ্টা কর। সরকারের কাছে সাহায় ভিক্ষ। না কোরে নিজেদের সংহাব্য করবার চেষ্টা কর, তবে তো মাত্রৰ হোতে পারবে ৷ আমি দেখ্ছি এ দেশের মিউনিসিপ্যালিট, ডিষ্টিক্ট বোর্ড প্রভৃতি সভা সমিতিগুলোর ষ্ডটা কাজ করা উচিত তার কিছুই তারা করছে না—া এটা অত্যস্ত ত্ঃখের থিষয়। ভাদের একটু উঠে পড়ে লাগতে হবে; দেশের উন্তি করা ভাদের ওপরই বোলস্মানা নির্ভর করে।—ইত্যাদি। লাট সাহেবের কথাগুলি বেশ মুথরোচক বটে কিন্তু তাঁর যে গোড়াতেই গলদ হয়েছে সেটা ভিনি বুঝুতে পারেন-নি। এদেশের মিউনিসিপ্যালিটি. ডিষ্টি কৃট বোর্ড প্রস্থৃতিতে যে সব মহাপ্রভুৱা আছেন দেশের সঙ্গে যে তাঁদের কোনও যোগ বা কোনও সম্পর্ক ই নেই, নতুন লাট বোধহর সেটা এথনও জান্তে পারে-নি। আর পারবেনও না, যতদিন না

তিনি তাঁর ঐ সরকারী গণ্ডীর বাইরে এসে বাংলাকে দেখবার চেষ্টা না করবেন। তাঁরা ना छ- ८ श्रीमक वर्षेन किन्छ आस्म- (श्रीमक क्रिक নন। মিউনিসিপালিটি, ডিষ্টিক্ট বোর্চ প্রভাৱের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক হয় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জ্ঞ, নয়তো নাম কো ওয়াজে! স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ কামনা তাঁলের মধ্যে একজনেরও আছে কিনা সংক্ষ্ লাটদাহেৰ যদি বাংলাদেশের ৰথার্থ স্কুল দেখুতে চান ভাহলে তাঁকে গাঁরের ভেত্র গিরে চাষা-ভূষোদের সক্ষে আশাপ করতে হবে, সহরের হোমরা वाद्राव मरम मिक्श्राक कौरम अरवरे हन्त् লা। এ কাতির প্রাণের করে স্চরের কোণাইলের মধ্যে গুনতে পাওয়া যাবে না। ভিনি যদি দেশের যে কোনও একটা গাঁয়ের ভেতর গিয়ে চুক্তে পার্ভেন, তা হোলে বোধ হয় কতকটা বুঝ তে পারতেন যে, তাঁদের এত ধ্মধামের অন্তঃসারশ্র রিফ্ শ-রথধানা এমন মাঠে মারা থেতে বদেছে কেন ?

ক্ষেণের ভেতর রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর
না ক ভারি সভাচার করা হচ্ছে, সংবাদপত্রে
প্রায়ই এই রকম অভিযোগ দেখা বাচ্ছে এবং
এও দেখা যাচ্ছে যে, গবমে প্টের পাব লিগিটি
বার্ড থেকে ক্রমাগত ভার প্রতিবাদও প্রকাশ
হচ্ছে! উভয়পক্ষের এই বাদ প্রতিবাদে কিন্তু
একটা বাপার আমরা বেশ লক্ষ্য কোরে
দেখতে পাচ্ছি যে, পাবলিসিটি বোর্ড

থেকে বে প্রতিবাদগুলি বেক্সছে তার
অধিকাংশই বন্দীদের প্রতি অত্যাচাবের বে
অভিযোগ আদৃছে—ঠিক তারই বিরুদ্ধ
প্রতিবাদ নর। সেগুলি হচ্ছে অনেকটা
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেলে কে
ছর্ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বে আইন সঙ্গত
কাজই করা হয়েছে এবং সেরূপ করা ছাড়া
যে জেলের নিরম কাছনের মর্যাদা রক্ষে
কোরে চলা ও কারাগারের অভ্যন্তরন্ত শান্তি
ও শৃত্রালা বন্ধার রাখা অসম্ভব এইটেই প্রমাণ
করবার ছপ্টেষ্টা মাত্র! বাই হোক্, অত্যাচার
কিছু করিনি বলার চেরে অত্যাচার বে কেন
করিছি সে কৈফিরংটুকুও মন্দের ভালো!

বেদিন ৬কানীপ্রদর দিংহ মহাশয়ের বাটীতে বদ্দর প্রচার সমিতির উজােগে ধে বদর-প্রবর্শনা হয়েছিল তারই উদ্বোধন সভার প্রীযুক্ত অর পি, দি, রার মহাশর অক্সান্ত কথার প্রসঙ্গে নাকি বলেছিলেন ধে, দেশের যথন এই অবস্থা তথন দেশের যুবক বুরু কিনা তুক্ত আমাদ-প্রমোদ নিয়ে মেতে আছে, থিয়েটার বায়ােস্কোেশে তো লােক ধর্ছেইনা—তাছাড়া সব চেয়ে ত্রথের বিষয় হচেছ এই যে, দেশের যিনি সর্ব্যেশ্র কাব তিনি আক্সকের দিনে স্থদেশের চারণ গানছেড়ে গাইছেন কিনা বর্ষামঙ্গল ।" সার্ম পি, সি, রায়ের কথাগুলাে হয়তাে দেনিন সে

আমাদের মনে হয় বে, কবি সহক্ষে তাঁর ও কথাটা বলা স্থায়দক্ষত হয়নি, –এতে বিশ্ববরেন্ত কবিব প্রতি জগৎ-বিখ্যাত রসায়ণা-চার্য্যের একটা অবিচার করা হয়েছে !—কারণ যিনি কবি, গভীর স্বদেশ-প্রেমিক হোলেও তিনি প্রকৃতির ও একজন দর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক ও পূজারী,—বর্ষার মেঘবিচিত্র আকাশ,— বিছাতের তড়িৎলহরী,—গ্রীমাবদানে প্রার্টের সিশ্ব সুশীতল ঝারায় উত্তপ্ত ধরণীর ধারাসান তৃষাঠ চাতকের মত কবির প্রাণকেও বে ব্যাকুল ও বিহ্বল কোরে ভোলো কবি যিনি, ভিনি রণকেত্রে মৃত্যু-কোলাহলের দাঁড়িয়ে থাকলেও আযাচ়ের প্রথম মধ্যে দিবসেকে অভিনদন না কোরে থাকতেই পারেন না ! বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবি-প্রকৃতির ধে পরম ধোগ রয়েছে সে কথা কি আমাদের নব-নাগার্জ্জুন একেবারেট বিশ্বত হোয়ে গোলেন। বৈজ্ঞানিকে আৰু কবিতে প্ৰভেদ এইথানে।

প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের 'সিভিল
সার্ভিদ্' বক্তৃতা ভারতের মডারেটদের
বক্ষে যে নিদাক্রণ শেলাঘাত করেছে,
তার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হোমে জনকতক
নরমপন্থা বড়লাট সাহেবের কাছে সোদন
ধর্ণা দিয়েছিলেন। বড়লাট সাহেব তাদের
ব্যথিত বক্ষে সক্ষেহে হাত বুলিয়ে ফুঁ দিয়ে
ঝেড়ে বলেছেন শাকৈ: বৎসগণ। প্রধান
মন্ত্রী যা বলেছেন, তার প্রক্ষত অর্থ তোমরা
যা ভাবছ মন্ত্রীর উদ্দেশ্য মোটেই তা নয়;
তিনি ঠিক সে ভাবে ও কথাগুলো বলেন-নি।

তাঁর ওই রকমের একটা বক্তা দেওয়ায় কোনও গুৰু উদ্দেশ্য হিল, বুঝ্লো! তাঁৰ প্রথম মতিপ্রায় হচ্ছে—মদন্তই দিভিল সার্ভেণ্ট সম্প্রদায়কে একটু মিষ্টি কথার শাস্ত করা, এবং দ্বিতীয় অভিপ্রায় ইচ্ছে—ননকো-অপারেটারদের একবার শাসিয়ে স্বেধান কোরে দেওয়া। কারণ শোনা যাঞ্ছে, তারা নাকি এবার সদলে কৌন্সিলে ডুকে রিফ্ম কেতার রাজকার্যা চালানো অসম্ভব কোরে তুলবে স্থির করেছে। তা যদি তারা করে, তা হোলে ষেটুকু শাসন সংস্কার এদেশকে দেওয়া हरतरह दमहो । दकर इंदिन । इदन — এই वरन তিনি ভয় দেখিয়েছেন বঁটে, কিন্তু কাঞ্চে তিনি কখনই তা করবেন না—এটা তোমরা স্থির জেনে নিশ্চিত্ত হও় যাক্, কিন্তু প্রধান মস্ত্রার বক্তার আসল গলদ যেখানে —বড়লাট কৌশলেব সঙ্গে সেটা একেবারেই চাপা দিয়ে গেছেন, "Experiment" কথাটা নিয়ে মোটেই আলোচনা করেন-নি। মডারেটরা নাকি বড়গাট সাহেবের কাছ থেকে এই শান্তি প্রলেপটুকু পেয়েও এখনও স্থ হোতে পারছেন না, ভাঁরা এখনও চারাদকে প্রতিবাদ সভা কোরে মন্ত্রী মহাশারের বক্তার বিক্রে আনেশ্বন কর্ছেন ! ধ্র এই মডারেট্ পন্ত দের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা! মাজ ১এই দেড়শ বছর ধরে তাঁদের আবেদন নিবেদন, প্রতিবাদ, প্রার্থনা সবহ ব্যর্থ হচ্ছে দেখেও তবুও এখনও তাঁরা হতাশ হন-নি ৷ এণাই সৰ কলির ভক্ত অজামীল !"

2 ব্যান্ত বিষ্ণা

2052

32/ 30072<sup>2</sup>

विश्वी वि

ि पिरवन्न हैन्गि उद्यं म এ। वार्ति अर्था है कि ११ निषिद्धे छ

১২নং ডালহাউদী ক্ষোয়ার, কলিকাতা।

—— "আমাদের কোপণানীতে নৃত্ন ধরণের জীবন বীমার ব্যবস্থা আছে। যাহাতে মধ্যবিত্ব গৃহস্থেরা নিজের একথানি বসত বাড়ী করিতে পারেন এমন ভাবেও আমুরা তাঁমের সাহায্য করি। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতেব উপয়িও করিয়া দিই।"—— ত

সেকেটারীকে আজই চিঠি লিখিয়া বিশেষ বিশ্ব জাপুন। আমরা কয়েকজন যোগ্য লোককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া আমাদের কোম্পানীক

🤏 প্রতিনিধি হইবার জন্ম আঁহবান করিভেছি।

কার্য্যালয় ২০৮া২এফ কর্পভয়ালিস্ট্রীট, ক্লিকাতা।

প্রাহ্বিদ খ্যা এক আনা

বাষিক মূল্য ২৯/•

হই টাকা হুই আন

#### স্থ্যেশচন্দ্র বর্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বিখ্যাত সচিত্র প্রক



ভাবে, ভাষায়, চিত্ৰে, ছাপায়

অভুগনীয় ৷

বাংলার বিস্থালয় সমূহে পুরস্বার পুস্তক ক্লপে মনোনীত।

নেড টাকা মাত্ৰ!

## নামিকো

জাপানী উপকাস।

অশ্রেসিক্তা করণ প্রেমকাহিনী। এক টাকা মাত্র।

# হানাষি

চমংকার জাপানী গলের বই আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান

## - देवठदकत्र नियमावनी

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ হুই টাকা হুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল সতম। প্রতি সংখ্যার জন্ম এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হুইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের বিমে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের ছই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেকা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ক্ষেরত পাঠান হয় না।

বদি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান তো ৭ দিনের মধ্যে আমাদের থবর দেবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা দামদিয়া কাইতে হইবে।

#### বিজ্ঞাপন

ম্লাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮ অন্তান্ত পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬ অন্ধ পৃষ্ঠা—গা

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—>

> কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২ – বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক
২০৮া২ এফ কর্ণভয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা
এজেণ্ট ঃ—শ্রীপরেশনাথ মিত্র



## ১ম বর্ষ ] ১লা আশ্বিন, ১৩১৯ [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

#### गाल-गण्य

শিক্ষ। এমন কোনো প্রথার নাম কর যা পৃথিনীর সমস্ত সভা দেশেই প্রচলিত আছে। ছাত্র। আজে, যুব।

যত্—তোমাদের বাড়।র কুকুরটা রোজ স্কালে অত চেঁচায় কেন হে ?

হরি—সকালে যে ওর ল্যাজ্ ছাটা হয়।
যত্—বাজ ল্যাজ ছাটা কিছে!
হরি—এক সঙ্গে কাট্লে যদি মরে যায়,
ভাই সইয়ে সইয়ে বেঁড়ে করি।

নরেন। কি হে মুখটি শুকিয়ে বসে আছকেন?

যোগেন। আর ভাই বোলো না, স্ত্রা গঙ্গা নাইতে গিয়েছে, আর এই সময় জল ঝড় সুরু হোলো; রাস্তায় এতক্ষণ বোধহয় জল দাঁড়িয়ে গেছে। নরেন। তাতে আর কি হয়েছে, কারো বাড়ীতে চুকে পড়লে তারা কি আর ষণ্টা থানেকের জন্ত আশ্রয় দেবে না!

যোগেন। আরে ভরের কারণই তো সেই!

কাল খুকীর বে, খুকী মুথ শুকিরে বেড়াচ্ছে দেখে মা বল্লেন—হাঁ৷ খুকী কাল ভারে বে,কেমন ঘটা কোরে বর আস্বে আর তোর মুখে হাসি নেই কেন ? আমি তো আমার বের দিন খালি হেসে বেড়িয়েছিলুম ! মেরে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—ভোমাকে ভো ভাবতে হর্মন,—ভোমাব যে বাবার সঙ্গে বে হয়েছিল, ভাইত হেসেছিলে !—আমার যে একেবারে কোথাকার কে একজন অচেনা অজ্ঞানা লোকের সঙ্গে বে দিছে।,তাইত আমার ভয় করছে!

পাওনাদারের লোক এসেছে টাকার তাগাদা করতে। দেন্দারের সন্দেহ হোলো যে, এ টাকাটা বোধহয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনি পাওনাদারের লোককে জিজ্ঞেদ করলেন
—হাা হে এ টাকাটা কি আগে দেওয়া হয়নি
জানো ?

15

—আজে, শামি তো সেটা ঠিক জানিনি।
—তবে কে জানে ? তোমার মনিবও কি
জানেন না যে, এ টাকা দেওয়া হয়েছে
কিনা ?

—আজে তিনিও ঠিক্ **স্থানেন** না এ টাকাটা আদায় হয়েছে কিনা।

—তবে ভোমরা আবার ভাগাদায় এসেছোকেন ?

—আজ্ঞে টাকাটা আপনার কাছ থেকে পাওয়া গেলে তিনি বুঝতে পারবেন সেটা আদায় হোলো কিনা।

এক ভদ্রলোক বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন
সঙ্গে তাঁর মোটর-কারখানি নিয়ে। মাসে
তিরিশ টাকা দিয়ে এক বাড়ী ভাড়া নিয়ে
তিনি সেথানে আরামে বাস করতে
লাগলেন। এক মাস পরে তাঁর বাঙাল
বাড়ীওলা বাড়ীভাড়ার বিল নিয়ে এলো নফ্রাই
টাকার! তিন তো বিল দেখে অবাক!
বল্লেন—একি হে! বাড়ী ভাড়া হোলো মাসে
তিরিশ টাকা হিসাবে আর বিল কোরে আন্লে
নফ্রাই টাকার! এর মানে কি? বাড়ীওলা
হাত জোড় কোরে বল্লে—আজ্রে বাড়ী ভাড়া
ভিরিশ টাকা, আর আস্তাবল ভাড়া যাট টাকা

এই একুনে নক্ষ্ টাকা হয়েছে। ভদ্র
লোক আরও আশ্চর্যা হোয়ে বল্লেন—বাড়ীর
চেয়ে কি আগাবলের ভাড়া তোমাদের দেশে
বেশি? বাড়ীওলা বল্লে—আজ্ঞেনা তা
নর, আস্তাবদ ভাড়া ঘোড়া পিছু আমরা
পীট টাকা কোরে নিই! তা আপনি সেদিন
বল্লেন যে, আপনার মোটর গাড়ীখানা বারো
ঘোড়ার জোর, তাই সেই হিসেবে ষাট টাকা
ধরা হয়েছে। '

মদন চাষা সেদিন তার গকর গাড়ীতে ক্ষেত্রে শাক-শজী আনাজ বোঝাই দিয়ে হাটে গেল বেচ তে; কিন্তু সন্ধ্যের পর নির্মাত সে বাড়ী ফিরলে না দেখে সমন্ত রাত উদ্বেগে কাটিয়ে মদনের বউ জোরে উঠে তাকে খুঁজতে বেরুল। বেরিয়ে দেখে গোয়ালের ধারে ভাদের গকর গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে আর মদন গাড়ীর উপর চিৎ হোয়ে পড়ে হাত পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ভোফা ঘুম দিছেে। মদনের বউ মনে করলে মিলে বোধহয় কাল একটু বেশী কোরে ভাড়ী-টাড়ী খেয়েছিল, আরও থানিকটা ঘুমোক্ স্ক হবে। এই ভেবে মদনকে আর না তুলে গাড়ীর বলদ জোড়াকে খুলে জাব থাওয়াতে নিয়ে গেল।

থানিক পরে মদন উঠে চোপ রগড়াতে রগড়াতে হাই তুলতে তুলতে বাড়ীর ভেতর এসে বল্লে —বউ, দেখ, আমি যদি মদন চাষা হই, ভা হোলে আমার বলদ জোড়াটা নিশ্চয় কাল রাতে চুরি হোয়ে গেছে! আর ভা যদি

একধানা গ্ৰুৱ গাড়ী লাভ হয়েছে বুঝলি 🤊

মদনের বউ হেদে বল্লে—সুথে আগুন তোমার, এমন নেশা কি না থেলেই নয়!

যুদ্ধের জাহাজ এসে হাজির হয়েছিল। হজুগে রক্ম-সক্ম দেখে স্বাই জিজাসা কল্লে---কি বাঙালীর দল স্কাল-স্ক্রায় গ্সার তীরে জেটির ধারে গিয়ে রোজই ভিড় করে। কেউ জাহাজে ঢ়কভে পায় এই কেউ পায় কেউ পায় না, রকম অবস্থা, এমন সমগ্র নদেরটাদ শুনলে যে, কোট প্যাণ্টলুন পরে গেলে নাকি কেউ আটকায় না। এক রবিবারে আফিদের চুটিতে নদেরচাদ ধুতির ওপরে এক প্যাণ্টলুন চড়িয়ে তার ওপরে এক লাল বনাতের কোট গামে দিয়ে যুদ্ধের জাহাজ দেখতে গেল।

নদেরচাদ উৎসাহ কোরে গেল বটে, কিন্তু জেটির ধারে গিয়ে ভিড দেখে ভড়কে গেল—ভেতরে চুকতে আর সাহস হোলো ভিড়ের মধ্যে গিয়ে সে গু দাঁড়াল। ভিড়ের জনকয়েক লোক ভার ঠাট্টা দাজ-পোযাক দেখে কোরে বল্লে--আপনাব তো মশার ইজের পরা আছে, আপনি যান না। তাদের কথা গুনে নদেরটাদ সাহস পেয়ে গট় গট় কোরে জেটি দিয়ে এগিয়ে চল্লো। জাহাজের সিঁড়ের কাছে

না হয়, তা হোলে নিশ্চয় কাল আমার একজন সেলার দাঁড়িয়েছিল সে ইংরেজীতে তাকে কি বলায় নদেরচাঁদ ইসাবায় দেখিয়ে দিলে যে, সে জাহাজ দেখতে চায়।

> সেশার তাকে বলে—কাম্ অন্ থাগ ডে।

দেলারের কথা শুনেই নদে<চাঁদ পেছু কলকাতার গন্ধার ধারে দেবার এক ফিরে একরকম নৌভিয়ে ফিরে এল। তার মশাই কি হলো 🤊

> নদেরটাদ। এখন কামান ঠাস্ছে, এখন ষাওয়া হবে না।

> ঘণ্টাখানেক পরে আবার তারা নদের টাদকে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সেবারেও পেলারেরা সেই কথাই বলে দিলে। নদের টাদ ফিরে এদে বল্লে—এখনও কামান ঠাদ্ছে ।

> ভিড়ের লোকেরা বল্লে-কি এমন কামান ৰাৰা, যে ঘণ্টাখানেক ধরে ঠাস্ছেই।

> তথন একজন লোক একটু এগিয়ে গিয়ে **(मर्डे (मगांद्रक जिज्जामा कार्य जान्य (य,** বেষ্পতিবার ছাড়া বাইরের গোককে চ্কতে দেওয়া হয় না। দেলার বলেছিল—'কাম্ অনুপাসডে,'নদেরটাদ তার অর্থ করলে---'কামান ঠাস্ছে।'

> ভারপরে নদেরটাদের যে অবস্থা হোলো সেটা এখানে প্রকাশ না করাই ভাল।

## ছুটো খবর

কবিবর রবীদ্রনাথ বেশ ভাল ছবিও আঁক্তে পারেন।

গত জুন মাসের একটা সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশে চল্লিশটা ডাকাতি হোরে গেছে।

পৃথিবীতে আজ পর্যান্ত বত সোনা পাওয়া গেছে তার চল্লিশ ভাগ আছে মার্কিন যুক্ত বাজ্যে।
——

সিংহলে একরকম ঘাস আছে, বৃষ্টি হোলে সেই ঘাস নাকি আপনিই জ্ঞানে ওঠে। এই সময় সেই ঘাস থেকে একরকম শ্বাও শুনতে পাওয়া যায়।

মৌমাছিরা ঝড় হবার অনেক আগো ব্রতে পারে যে, ঝড় আসচে। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলেই মধু সঞ্চয়ের কাজ ফেলে তারা নিজেদের বাসায় পালিয়ে যায়।

মার্কিনের সোনার খনির মালিকরা ত্বির করেছেন বে, সোনা গলিয়ে বার করবার সময় অনেক সোনা ধোঁয়া ও বাতাসের সঙ্গে উড়ে বার । বাতাস ও ধোঁয়া থেকে তারা সোনা বার কোরে নেবার ব্যবস্থাও কোরে ফেলেছেন।

#### বেরালের গায়ে রং

বিলাসিতা মানুষকে যে কতদূর নির্বোধ ও হাদয়হীন কোরে তুলতে পারে তার ঠিকানা নাই। মার্কিনের রমণী-মহলে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে সেই রংঙের জুতো, ছাতি, মোটরগাড়ী পর্যাস্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি দেখানকার জনকরেক উচ্চশ্রেণীর মহিলা বেরালের গায়ে লাল, নীল প্রভৃতি পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে রং মাথিয়ে কোলে কোরে রাস্তায় বেড়াতে আরম্ভ করেন। বেরালের গায়ে রং মাখালে ভারা বেশীদিন্ বাঁচতে পারে না; কারণ গা চাটবার সময় দেই বিযাক্ত রং তাদের পেটে যায় ও সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রনা ভোগাকোরে ভারা মারা যায়। ব্যাপার দেখে মার্কিন সরকার আইন কোরে দিয়েছেন যে, কেউ বেরালের গায়ে বং মাধালে তার সাঞ্চা হবে। এই সম্পর্কে সেধিন সেধানকার পুলিশ এক-জন বড় লোকের বাড়ী থানাতলাদী কোরে তেরো চৌদ্ধটি রং-মাখানো বেরাল আবিষ্কার করেছে। এই বাড়ীর গিন্ধি প্রত্যেকটি বরের দেয়াল ভিন্ন ভিন্ন রংয়ে ব্**প্রিভ** করেছেন। দেয়ালের রংম্বের সঙ্গে মিলিয়ে ঘরের আসবাব-পত্রেরও রং করা হয়েছে, এবং প্রতি ঘরে সেই রংরের একটি কোরে বেরালও দেওয়া হয়েছিল; পুলিশ বেরালগুলি নিয়ে গিয়েছে। বাড়ীর গিরিকে এখন আদালত ছোটাছুট করতে হচ্ছে। বলিহারি স্থা

## নোয়ার নোকো

পঠিক নোয়ার নৌকোর কথা নিশ্চয় জানেন। বাইবেল ও অগ্রাক্ত ধর্ম গ্রন্থে আছে যে, বস্থ সহস্র বৎসর আগে পৃথিবী পাপে পূর্ণ হওয়ায় ভগবান একবার জলপ্লাবন কোরে দিমে পৃথিবীকে ধ্বংস কোরে ফেলেছিলেন: সেই ভলপ্লবেনে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীট মারা যায়,কেবল ঈশ্বর নোয়া নামক একজন ধার্ম্মিক লোককে বাঁচিয়ে রাখেন। এই নোয়া একটি এই ঘোড়ার রোগ হোলে যা নাঁড়ার তাই বড় জাহাজ তৈরি কোরে তাতে চড়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। মিশরের কাইরো সহরে ইন্দীদের গিজ্জার এক দেওয়ালের ধারে এক টুকরোটা নোয়ার নৌকোর ভগ্নংশ। এই চবিবশ ও প্রভাবতীর বয়স হোলো। পৰিত্ৰ কাষ্ঠথণ্ড পাছে কেউ চুরি করে অথবা অপবিত্র কোরে দেয় এই ভয়ে সেখানে দিনের বেশা চারজন ও রাত্রে আটজন পাহারা খাড়া থাকে। কাঠথানাকে দেখে পুরোনো আমলের কোনো জাহাজের কাঠ বলে মনে হয়। কেউ দেশতে গেলে সেখানকার গাইডবা গভে গভে এই কাঠের গুণ বর্ণনা করে ও `রদা ব্যাদায় করে। আমাদের দেশে বুনাবনে কদম গাছ দেখার মতন এক্টেএও অধিকাংশ লোকেই নোয়ার নৌকোর কথা विश्राप्त करत्र ना वटहे, किन्छ मिक्श किहू मिस्र ष्यारम ।

#### আমাদের স্মাজ

সম্রতি বৌ-বাজাবের কাছে শ্রীমন্ত দেব লেনে এক বাড়াতে একটি শোচনীয় কাণ্ড হোরে গেছে। কার্তিকচন্দ্র সেন নামে এক যুবক কলকাত্র এক সওদাগ্রী অফিসে চাকরী করত। কার্ত্তিকের ঘোড়দৌড় থেকাৰ বাতিক ছেল। অফিসে সে অভি সামান্তই মাইনে পেত, তার ওপরে প্রীবের হোলো। কার্ত্তিক সর্কান্ত হোয়ে পড়লো, সংগার পার চালাতে পারে না। অব্লেষ কাৰ্ত্তিক ও তার স্ত্রী প্রভাবতী ছ-জনে কাপড়ে টুক্রো কাঠ স্যত্নে রেথে দেওয়া ১য়েছে, কেরোগিন তেল ঢেলে তাতে অগ্নি-সংযোগ সেখানের লোকেরা বলে য, সেই কাঠের কোরে আত্মহত্যা করেছে। কার্তিকের বয়স

> কার্ত্তিক ছিল যুবক। দে কোনট কর্ত্তব্য এবং কোনটি অকর্ত্তব্য তা বেশ বুঝে নিতে পারা यात्र । প্রথম কথা, সংসার চালাবার ধার শক্তি নেই তার বিয়ে করা কেন ? আমাদের (म्हान वार्था । एक्ट्रान विद्य मिस्य किन्न তারা গঙ হোলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার ধে কোপা দিয়ে চলবে সে বিষয় একবার চিস্তাও করে না। কার্ত্তিকের অভিভাবক কার্ত্তিকের विद्य फिट्य कं छ है। कि लिखि हिन एम् मःवाम्हा স্থামরা নিতে পারি-নি। তবে বিশ্বের সম্ম বে তারা প্রভাবতীর অভিভাবকদের এম্নিতে

ছেড়ে দিয়েছিল তাই বা বিশ্বাস করি কি কোরে।

কার্ত্তিক বিয়ে করেছিল এবং সত্পারে অর্থ উপার্জ্তন কোনে স্থার ভরণ-পোষণ চালাতে লে আইনত এবং ধর্মত বাধ্য ছিল। কিন্তু দে কাজনা কোনে সে স্ত্রীকে বৃথিয়ে তাকে আয়হত্যা করালে। এর জন্ত পরোক্ষভাবে আমাদের সমাজ্র যে কত্টা দারী তা ভাববার কথা। স্তার এই রক্ষ পাপের জন্ত আমাদের দেশের কোনো স্থামী স্থেছার জীবস্থে এই ভাবে দগ্ধ হোয়েছেন—

এমন দৃষ্টান্ত আমাদের ধর্ম পুস্তকেও নাই।

সমাজ কর্তারা ব্যবস্থা কোরে দিয়েছেন বে,

একটা বয়স পার হবার আগেই মেরের

বিষে দিতেই হবে। এইজন্ম গরীব যারা,তারা

সমাজচাত হবার ভয়ে চোপে কানে না দেণে

অক্ষমের হাতেও কন্সা সমর্পণ কোরে চৌদ্দ

পুরুষকে নরক থেকে বাঁচিয়ে ফেলেন —ফলে

কার্ত্তিকের মহান জামাই জোটে। পাঠক

একবার ভেবে দেখুন যে, ষোল বছরের মেয়ে
প্রভাবতী— সে সংসারের কিছুই জানে না,

অথচ কার পাপে তাকে জাবন্তে দগ্ধ হোতে

হোলো গ এর কি প্রতিকার নাই গ

আমাদের সমাজের দেহ নানা রক্ষ কুৎসিত ব্যাধিতে পরিপূর্ণ, তার ওপর গত ক্ষেক্বছর থেকে এই ঘোড়দৌড় থেলায় সমাজের যে কি স্কানাশ হচ্ছে তা একবার কেউ ভাবেন কি? আগে শুধু বড়লোকদের গণ্ডীতেই এই ব্যাধি
আবদ ছিল, কিন্তু গত যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল
থেকে এই ব্যাধি সমাজের সমস্ত দেহেই সংক্রামিত
হয়েছে। যোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে দেখবেন
যে,মেশর থেকে আরম্ভ কোবে লক্ষপতি পর্যাস্ত
এই জুয়ার মত্ত হচ্ছে, কত লোকের, কত
পরিবারের যে এতে সর্জ্বনাশ হয়েছে তার আর
ইয়ভা নাই। সমাজ ইছে৷ করতে পারেন
কিন্তু তা কি তাঁরা করবেন। কোনো নিদিষ্টে
বয়দের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হোলে চৌদ
পুক্র নরকন্ত হয়, আর বোড়দৌড়ের মাঠে
গিয়ে জুয়া খেলুলে কি তাঁরা স্বর্গন্ত হন ৪

কিছুদিন আগে টার্ফ ক্লাব রেকুনের
বিশপের হাতে একটা মোটা রকমের চাঁদা
দিতে চেয়েছিলেন—সেথানকার অন্ধদের
আশ্রমের সাহায্যের জন্তা। রেকুনের বিশপ
এই জুরার টাকা অগ্রাহ্ম কোরে চাঁদা ফিরিয়ে
দিয়ে বলেছেন যে, ও tainted money
আমরা চাইনা—কারণ সে অর্থ দ্বা।
রেকুনের এই বিশপের দৃষ্টান্ত আমাদেরও
আদর্শ হওয়া উচিত।

সম্প্রতি আদালতে কার্ত্তিকচন্দ্র সামস্ত নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্র'কে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। কার্ত্তিকের স্ত্রী সত্যদাসী আদালতে এই সম্পর্কে

যে কথা বলেছে তার মর্ম্ম এই যে, তাদের দেশ মেদিনীপুরের কোনো এক গ্রামে। অতি শৈশবে তার সঙ্গে কাত্তিকের বিয়ে হয়। নিয়েৰ কিছুদিন পরে কাত্তিক মোক্ষদা নামী এক স্ত্রীলোককে নিয়ে কলকাভার কাছে টালিগঞ্জে এদে স্বামী-স্ত্র'র মত বাস করতে থাকে। এই ব্যাপারের কিছুদিন পরে সভ্য দাসীর বাপ ও মা মারা বাওয়ায় সে একেবারে আশ্রহীনা হোয়ে পড়ে। কার্ত্তিকের একজন প্রতিবেশী তার ওপরে দ্যা-পরবশ হোয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে এনে ও খেতে পরতে দেয়। অনেক্ষিন পরে এই লোক্টা খোঁজ কোরে কার্ত্তিকের সন্ধান পেয়ে সত্যকে িয়ে একেবারে তার বাড়তে এসে হাজির হয় ও সভাকে রেখে সেখানে यात्र। अभारम কার্ত্তিকের উপপদ্দী মোক্ষদা তার ওপর অত্যাচার করতে পাকার সে সতাকে অন্ম আক জামগাম রেখে দেয়। কিছুদিন আগে কার্স্তিক সত্যকৈ গিয়ে ধলে যে, সে দেশে গিয়ে চাষ্বাস কোরে থাবে। এই বলে দেশে নিয়ে যাবার নাম কোরে দে সতাকে নিয়ে ভায়মণ্ড হারবারে যায়। তারপর তাকে বাঁধের ওপর দিয়ে অনেকদুর অবধি নিয়ে যায়। এদিকে সক্ষ্যে হোয়ে আসায় কার্ত্তিক সত্যকে কাছের একটা জঙ্গলে নিয়ে যায়। শেখানে হঠাৎ সোক্ষদার আবিৰ্ভাব—মোক্ষদা সত্যকে চিৎ কোরে ফেলে তার ছ-পা চেপে ধরেও কার্ত্তিক ক্ষুর দিয়ে তার গলা কাটতে স্কুক করে। সত্য দেই

সময় কার্ত্তিককে বলে—আমি জীবনে আর কথনো ভোমায় কেনো রকমে বিরক্ত কবব না, তুমি আমার প্রাণে মেরো না। কিন্তু কান্তিক তার কোনো কথা না শুনে তার গলায় ক্ষুর বিসিয়ে দেয়। শেষে দত্য মরে গেছে মনে কোরে তাকে ফেলে বেথে চলে আসে, আসবার সময় তার পরণের কাপড়খানা খুলে নিয়ে আসে। সত্যর জ্ঞান হওয়ায় পর কোন রকমে কট কোরে সে হামাগুড়ি দিয়ে উলঙ্গ অবস্থাতেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। সকালে লোকজনের চোথে পড়ায় তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে বায়। সেখানে ত্নাস থাকার পর শে প্রাণে রক্ষা পায়। সত্যর

কাত্তিক আমাদের দেশের নিম্ন অর্থাৎ চাষা শ্রেণীর লোক। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মেরেদের সম্বন্ধে ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই ভদ্রলোক শ্রেণীদের চেয়ে অনেকগুলে মনুযোচিত ছিল। তাদের মধ্যে বাল-বিধবার বিবাহ চলিত ছিল এবং এখনও অনেক হানে আছে। নির্জ্জনা একাদেশীর প্রথাও ছিল না। নারার সতীত্বের মর্য্যাদা তারা ভদ্রলোদের চেয়ে যে কিছু কম বুমতো তার কোনো প্রমাণ পাওয়া ধার না। কিন্তু ভদ্রলোকদের দেখাদেখি তারাও এখন বিধবা-বিবাহ তুলে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে একাদেশী প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত হচ্ছে। বিনাদাধে পত্নীকে পরিত্যাগ কোরে উপপত্নীর সঙ্গে ঘর করা এবং বিনা

দোষে নিরীহ পত্নীকে হত্যা করবার চেষ্টাও বাঁচতে চাও, যদি সারা জীবন স্থন্থ স্বল বোধহয় ভদ্রলোকদের অফুকরণ করবার (ठष्टेर्वरे कन।

## শরীর ও স্বাস্থ্য

বাঙালী গামে জোর কর। বাহুতে হুৰ্জার শক্তি ও - হাদরে অমিত সাহস এই তুইটি বিশ্বিষ্ট : জীবন-যাতার - প্রধান

কর্মক্ষ থাকতে চাও তো গারে জোর কর। বাঙালী ষে কাপুরুষ তার অনেকগুলি কারণ আছে কিন্তু ভার-সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে বাঙালীর দৈহিক শক্তি নাই। আমরা দৈহিক শক্তিতে হীন বলেই এত আধ্যাত্মিকতার বড়াই করি। 'লেখা পড়া অথবা অর্থোপার্জন করা সকলের ভাগ্যে হয় না, এমন কি প্রাণপণ চেষ্টা কোরেও হর না. পাথের। ধদি রেশে খেতাকদের কাছে কিন্তু নিয়মিত ব্যাহাম কারে শক্তি স্ঞ্য



बीकनी सक्स खरा

অপমানের ছাত থেকে রকা পেতে চাও, বদি রাস্তার কাবুলীওয়ালার লাঠি থেকে হল্ভ। আমরা আজ এথানে বার ছবি দিছিছ

করতে পারে-নি এমন লোক পৃথিবীতে



मिक्नी क्रुक खश्च

ইনিও একজন বাঙালী। এঁর নাম ডাজার ফণীক্রক্ষ গুপ্ত। ইনি সভাব-কবি স্থানির স্বির্মান্ত প্রথম কনিষ্ঠ সহোদ্ধের দোহিতা। ইনি বালো অত্যন্ত তুর্বল ছিলেন, কিন্ত পরে বিধ্যাত বাঙালী মল অস্তরণ গুহ ও ক্ষেত্রচরণ গুহের শিষ্য হন। এখন ইনি-নিজে একটি ব্যাস্থানের প্রণালী আবিদ্ধার করেছেন, যাতে অতি সামান্ত সময়ের মধ্যে ব্যাস্থান শেষ করতে পারা যায়। এখন ফণীক্রক্ষের বয়ন চলিশ বছর। চলিশ বছর বয়ন্যে অথিকাংশ বাঙালীই কার্ হোরে পড়ে, তার কারণ তারা জীবনে কোন দিন ব্যাস্থান করেনা। ফণীক্রক্ষ

নিবে চিকিৎসক, তিনি তাঁর প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা দেবার জন্ত একটা ব্যায়ামাগার খুণতে চান। সর্বিসাধারণের তাঁকে সাহায্য করা কর্তব্য।

## স্পষ্ট কথা

ত্র জন উড়ক্ হাইকোর্রে প্রেরিডি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। তিনি <u>ব্রেরণের মতে মেক্র হোলেন হিন্দু</u> শাস্ত্রে বিশেষ স্পত্তিত ছিলেন। তন্ত্র সম্মে তার জান অনেক খ্যাতনামা তান্ত্রের চেরেও মে



डीक्षीसक्ष खर्थ

গভীর ছিল তার পরিচয় আমরা আর্থার্ আভেলনের অফ্রিড "মহানির্বাণ তথ্র" প্রভৃতি গ্রাহে অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু ভারতবর্ষকে তিনি যে কতিটা ভালবাসতেন এর পরিচর এদেশের অনেকেই জানেন না। আর্থার আভেলন স্যর জন উড়ফেরই ছল্মনাম। এই মহাপ্রাণ আইরীণ পণ্ডিত ভারতের শিক্ষা ও সভাতাকে স্ব্রাহঃকরণে প্রস্তুর গারতেন না। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইলিয়ম 'আর্চার
তার "India and the Feture" নামক
গ্রাহে ভারতের সভাতাকে বর্ষরতার নামান্তর
মাত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন র এদেশের
শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, সমাজ ও সভাতার নিন্দাবাদ
তার গ্রাহের অনেক স্থলে তীব্র হোরে উঠেছিল।
স্থার কন উদ্ভক্ষ এই পুস্তক দেখবামাত্র তার এই
ভাস্ত সদেশবাসীর লজাকর ভূলের প্রতিবাদ
কোরে Is India Civilised নামক গ্রন্থ
রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকার তিনি
লিখেছেন—"প্রাচ্য ও শান্চাত্য এই উজ্জর

জাতির মধ্যে এক পক্ষের ওপর অপর পক্ষের অস্তায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এবং পরস্পরের আরও নানা ভুশ ধারণা যাতে বিদূরিত হয়ে সেই বিষয়ে সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য।"

তিনি যে কেবলই একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়। এদেশের শিরি, সঙ্গাতি, চিত্রিও লেলিভ কলারও ভিনি একজন মুগ্ধ প্রেমিক ভিলেন। অবনাক্রনাথের প্রতিষ্ঠিত প্রতীচ্য কলাভবনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই ভারত · প্রেমিক মহাপুরুষ আজে এদেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলন ধেন নিভান্ত একজন অজাত অপ্রিচিত অনাত্রীয়ের মত ৷ এটা আমাদের পক্ষে একটা লজ্জার কথা৷ স্তার্জন যদি আর কিছু না করতেন, তাহলে কেবল তার রচিত "ভারত শক্তি" গ্রন্থানার জন্তও অসুতঃ ক্বতজ্ঞতার থাতিরে তাঁকে একটা দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করাতে আমাদের ললাটে অক্তজ্ঞতার কলঙ্ক শেপিত হয়েছে।

অধাপক রাশ্ব্রক্ উইলিয়ামদ্ তাঁর
সম-সামরিক ভারত ইতিহাদের আর এক
পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছেন। এ বইবানির নাম
হচ্ছে "১৯২১।২২ সালের ভারত।" এই গ্রান্থ
তিনি পাশ্চাত্য সভাতার বিরুদ্ধে ভারতের
বিদ্রোহ ঘোষণা থেকে স্কুক কোরে, মহান্থা
গান্ধীর অধঃপতন ও অসহযোগ আকোলনের

পুষ্ঠভঙ্গ পর্যান্ত আলোচনা করছেন। যদিও বইথানির অধিকাংশ পৃষ্ঠা সত্যের চেয়ে কলনার ছায়াতেই একটু বেশি যাত্রায় অন্ধকার হোয়ে উঠেছে তথাপি অধ্যাপক রাশক্রক্ অসহযোগ আন্দোলনের থানিকটা সার্থকচা কোনও মতেই অস্বীকার করতে পারেন-নি। তিনি তাঁৰ আলোচ্য গ্ৰন্থেৰ এক জায়গায় বলেছেন "অস্হ্যোগ আন্দোলন স্থক্ষে স্ব দিক থেকে বিচার কোরে দেখ্লে এটা যে একে-বারেই নিক্ষণ হয়েছে, এ কথা বলা চলে না ! মহাত্মা গান্ধীর অক্লান্ত চেষ্টায় আবার ভারতের এমন এক শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিরাট ভাবে একটা গোণ স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হয়েছে যারা এর আগো স্থাদশ বলে কোনও কিছু জানতো না! সহসা তাদের মধ্যে এই ভাব আসার মূল উংস হচ্ছে বিদেশীর প্রতি বিধেষ আর জাতি বিরোধ। সহর প্লীবাদীর মধাবিত সম্প্রদায়ও আজ দেশের রাজনৈতিক ভাষতা বুঝাতে পেরেছে, তাদের দে বোঝার মধ্যে অসৎ **ত**ৰে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা অতিরঞ্জনই বেশি কাজ করেছে! মোটের ওপর একথা বল্ভেই হবে যে, অসহযোগ আন্দোলনের ফলেই উপরোক্ত ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে ! এই নূতন অন্দোলনের দ্বা যে দেশের সভাকার ভাল হোতে পারে,—এই বিশাসটা ষেমন অনেকের মনে বন্ধমূল হোয়ে গেছে, তেম্নি এই আন্দোলনের ফালে দেখে দে

অনেক হালাম হজ্জৎ বাড়বে এ আশক্ষাও বড় কম লোকের মনে জাগে নি !"

বিপক্ষ দলের লোক বলে অব্যাপক রাশব্রক উইলিয়মদের একটা অখ্যাভি রটে গেছে: সে কথাটা কতদূর সভ্য পাঠকেরা দেটা তাঁর গ্রন্থের মথ্যা সহজেই বুঝতে পাংবেন, আমাদের কেবল এই মাত্র বক্তব্য-অসহযোগ আন্দেলিনের নিক্ষলতা সম্বাক্ষেত্রিরা ক্রতনিশ্চয় হোয়ে ৰদে আছেন তাঁরা তাঁদেরই প্রম বিশ্বাস ভাষন এই প্রফেদারটীর কাছ থেকেই সে শিস্থন।

জুলাট লর্ড রেডিং শাসন পরিষদের শারদীয় অধিবেশনের উদ্বোধনের যে বক্তৃতা একে এই সবে তারা লয়েড উর্জের হিল-ফ্রেমের ধাকা সাম্লে ওঠবার চেষ্টা রুরেছেন তবে ম্পষ্টবাদীতা রক্ষা করতে /হোলে যে হুটো কথা নিতান্তই বলা দরকার, কেবল তাই বল্বো। প্রথম কথা হচ্ছে—ভূতপূর্ব্ব আইন ব্যবসায়ী ও ইংল্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড রেডিং রিফম নিন্দ গোসামীদের টিকিটি এবার হৈৰশ কোৱে টেনে ধরে বলে দিয়েছেন যে, বাগ

সকল মালপো থাবার লোভে রসনা লালাসিক্ত করবার আগে—শাসন সংস্কার আইনের "প্রীম্যাম্বেলটা" খুলে দেখো। এই প্রীম্যাম্বেলের কথাটা একবংসর আগে দেশবন্ধ সি আর দাস তাঁর কংগ্রেস-ধ্কৃতার বলেছিলেন ! গ্রিভীয় কথা হচ্ছে—রিফর্ম যে সার্থক হবেই সে বিধয়ে কোনও ভুল নেই, ভবে সময় লাগ্বে। কেননা সবুরেই মেওয়া ফলে। হয়ত আরও আগে মেওয়া ফল্তে পার্তো কিন্ত ওই ত্**ष्टे, भन्-दका-अ**शादब्रोदद्य मन अदनक्षे। পেছিয়ে দিলে। বাই হোক, তোমার হতাশ হোরো না! নন্-কো-অপারেশনের ছুভো **ধরে** লাট সাহেব সবই বলেছেন বটে, কিন্তু, যে ক্থাটা শোন্বার জন্ত গোস্বামী প্রাজুরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ট্যাকে হাত বুলোচিছলেন দিয়েছেন তাতে রিফমনিন্দ গোস্বামীবা বোধ সেই টগাকের কথাটা লাট সাহেব একেবারে . হয় একটু খুসি হোয়েছেন; কারণ ভাঁদের মত্র বেমালুম চেপে গেছেন। রিষ্কর্ম চল্বার নির্বোধের দলকেই বোকা বোঝাবার জন্ম টাকাটা কোথাথেকে আদৰে দেটা এখনও বড়লাটের অত বড় বজ্তা! যাক্, আমগ্র বিষদর্শনাদীদের ছভাবনার বিষদ্ধ হোমে রইল তাঁদের হরিষে-বিষাদ ঘটাতে ইচ্ছে করি-নি, -বোধহয়। সবই ভাল, কেবল যা ছঃথ অল বস্ত্রের 🖠

> তেলিনীপাড়া আর মৃলভানের দালা যে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বিশ্বজে সাক্ষ্য দিচ্ছে এ কথা অস্বীকার করলে সভ্যের অপলাপ করা হবে! কেউ হয়ত বলবেন যে এর মধ্যে রহস্ত আছে; এ বিরোধ উভয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাক্বত নয়, কোনও কিছুর

বৈঠক

লোভে প্রালুক কোরে মুসলমামদের ছারা হিন্দুদের গৃহ লুট করানো হমেছে, এবং সেটা এমন কোন প্রবেরাচনায় स्टल्ड ঘটেছে—যাদের হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির স্ভাবনা আছে! ষাই হোক এ সম্বন্ধে সবিশেষ অসুসন্ধান প্র্যাস্ত আমরা না হওয়া প্রম'ণ কোনও অমুমানের ওপর নির্ভর ক রচে প্ৰস্তুত নই ৷

ভেলিনীপাড়ার ব্যাপার অনেকদিন ধরেই ८४ दि दि कि । ७ शाकात्र मूननभारनदा वक्त्रोरक्त সময় হিঁতুদের একটা ধর্মের যাড় জোর ভবাই করেছিল। দালা কোরে ধরের কাজের উদেশ্র এই **অ**ন্তার বাধে-নি। হোলেও দাঙ্গা কিন্ত সেবার হিন্দুরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট উত্তেঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিরূপদ্রব পছাই অবশ্বন করেছিল, অগত্যা এবার তাদের বাড়ী চড়াও হোরে মেরে আসা হরেছে! হতাহতের তালিকার একজনও মুদলমান নেই, হাঁদপাতালের সব কজন বায়েল জখ্মীই হিঁহা স্তরাং দাকাটা যে এক ভরফাই হয়েছিল তাতে আর কোনও ভুল নেই। তেলিনীপাড়ার পুলিশ ছিল। দিন তুয়েকের মধ্যেই অত বড় দাখাটা থামিয়ে ফেলেছে! বাহাত্রী আছে দেখ্ছি!

্ৰুগতানের কাণ্ড আবও ছ-দিন খয়ে সহরের বাইরে পুলিশ ও দাঁড়িয়ে মিলিটার অপেকা করতে লাগলো, আর ওদিকে সহরের ভেতর ছ-দিন ধরে খুন দাকা লুটপাট চলতে লাগ্ল! এ ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক। কৈফিয়ৎ দিচেছন যে, দাঙ্গাবাজয়া দলে ভারি ছিল বলে এঁরা সাহস কোরে সহরের ভেডর চুকতে পারেন নি ৷ কিন্তু এ জবাবটা এমন ় হাস্তকর যে, কিছুতেই টে'ক্তে পারে না! গুলিবন্দুক নিয়ে গোটাকতক সশস্ত্র দেপাই আর পুলিশ যে এদেশের কভগুলো নিরত্র লোকের মউড়া রাখতে পারে সে কথা কারো অবিদিত নেই !

এতা গেল হিন্দু মুনলমানের হাতাহাতির বাপার, তারপর লাহােরে আবার বেখে গেছে হৃ-দলের মুখােম্থি ঝগড়া! দেখানে শিকা সচীব ফর্লা হােদেন সাহেব নতুন নিরম করেছেন বে, সরকারী আপিসে, ইস্কুলে মেডিকেল কলেজে কেরানা বা ছাত্র নেওয়া হবে প্রত্যেক সম্প্রদারের প্রতিনিধি হিসাবে! এইতেই সেখানের হিঁত্রা একেবারে কারা জুড়ে দিয়েছেন! কাউন্সিলের শিখ আর হিন্দু সদস্তরা থিলে এই নতুন নির্মের বিপক্ষে এক লম্মা দরখান্ত দিয়েছেন লাট সাহেবকে, ওদিকে মুসলমানরা এক বিরাট সভা কোরে দেই দর্বান্তর প্রতিবাদ করেছেন এবং হিঁতদের এই

ব্যবহার যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিরদ্ধাচরণ
কর্ছে একথাও জোর গলায় বলে দিয়েছেন!
যাক্ এখন এই নিয়ে শেষ্টা ওখানেও একটা
দালা না বাধলে বাঁচি! হিন্দু মুসলমানের
স্থামী মিল সম্বন্ধে এসৰ ঘটনা নিরাশার
পরিপোষক!

প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের "ষ্টাল ফ্রেম"
বক্তার প্রতিবাদ কোরে দেদিন ভারত শাসন
পরিষদের সভারা দিল্লীতে মহা হৈ-চৈ হারু
করেছিলেন। অনেকদিনের পাকা 'ষ্টাল' সার
উইলিয়ম ভিলেন্ট্রিন ধমকে থোকাদের ঠাওা
কোরে দিয়েছেন। কিন্তু এই ধমকানি দেবার
সমর তাঁর মুখ দিয়ে এমন ছ-একটা বেকান
কথা বেরিয়ে পড়েছে, যাতে বোঝা যায় য়ে,
মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের
ফলে ষ্টাল ফ্রেমের অনেক জারগার বেশ
চীড় থেরেছে।

তিত্বিন প্রভ্দের মুথে শোনা যাচ্ছিল বে,
জুসহর্থোগ-আনোলনে দেশের বারো জানা
লৌক থোল দের-নি স্তরাং ও কোনা কাজের
নয়; সাঁজ কিন্তু রাগে ঝন্ ঝন্ কোরে উঠে
জীল ফ্রেম বলে ফেলেছেন বে—"প্রতিনিধি
নির্বাচনে ভোট-দাভার সংখ্যা এত অর হরেছে
ভার মড'রেটদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতগুলো মিটিং পশু হোয়ে গেছে বে, অসহযোগীর
দল দেশে খুব বেশী আছে একথা স্বীকার
করতেই হবে। ভারা যদি কাউন্সিলে এসে

তাকে তাহলে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করা 
হরহ হোরে উঠবে! আমি তাদের কাউ সিলে 
আসার ভর পাইনি, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী, যিনি 
ব্রিটিশ সামাজ্যের কর্ণধাব তিনি এ ব্যাপারটা 
নিশ্চিন্ত-ভাবে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না! 
এদেশে রাজ-নৈতিক উন্নতি, শিল্পবানিজ্যের 
উন্নতি, সত্য কথা বলতে কি, ভোমাদের সর্ব্ব 
প্রকার উন্নতির প্রধান শত্রু হচ্ছে মি: গান্ধী। 
অর্থাৎ বোঝা গেল যে, ভারতের সর্ব্ব প্রকার 
কল্যাণকামী হচ্ছেন স্তার উইলিরম ভিন্সেট! 
গান্ধী ভারতের শত্রু এ কথা একক্সন 
বিদেশীকে বলতে শুনলে আমাদের সেই 
মেরেলী প্রবাদ বাকাটাই মনে পড়ে যায়-বে 
শিল্পবির বার টান।

তাকে লোকে বলে ভান 🕍

অবিভীর চিত্র-শিল্পী ডাক্তার অবনীন্তানাথ
ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত প্রতীচা কলা-ভবনে
( Oriental Art Society ) গবদেশ্ট
কিছুদিন থেকে বার্ষিক আঠার হাজার টাকা
কোরে দান করছেন। ভারতীয় শিল্পাত্রনাগী লর্ড
কারমাইকেল ভারতীয় চিত্র-কলার উন্নতি
কল্পে এই দান মঞ্জুর করেছিলেন। সেদিন
বঙ্গীয় লাট পরিষদে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হরিধন
দত্ত প্রভাব করেন যে, এ টাকাটা বন্ধ কোরে
দেওয়া হোক্। কারণ ওখানে যে চিত্র বিভা
শেখানো হয় সেটা কোনও কাজের নয়!
আইন-ব্যবসায়ী স্থরেক্র মল্লিক সে প্রস্তাব

সমর্থন কোরে বলেন,ওথানে যে পদ্ধতিতে চিত্র অধিত হয় তাকে আদৌ চিত্র-শিল্প বলা যেতে পাবে না। কাবল তারা নাকি বড়ই ভূল আঁকে। তাদের আঁকা স্ত্রী-পুরুষ স্বাহ একধার থেকে ক্ষীণলীবা, তার ওপর তাদের হাত হটো সক্ল মোটা হ্ল-রক্ষের! হাতেব পাঁচটা কোরে অঙ্গুল্ভ নাকি তাবা ঠিক স্থান আঁকতে পারে না! অত্রব বছরে আঠার হালার টাকা জলে কেলে দেবার দরকার নেই!

দেশের হুর্ভাগ্য আর কাকে বলে ? আজ ভারতীয় চিত্র সমালোচনা করছেন কে কে ? না, তুলি ধরায় বদলো ছুবি ধরাই বার পেশা। আর ফাইন আর্টের বদলে যিনি আইন হাটের একজন জুপরিচত ব্যবসাদার! দেশের এই সবজান্ত। মুরুববীদের অনধিকার চর্চা দেখে হাসিও পার ছঃখও হয় ! চিত্র ব্সায় এই স্ব মহাপুরুষদের বিরটে অনভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে তাঁদের ভারতীয় চিত্রকলা বোঝাবার চেষ্টা করা অনবেশ্রক মনে কর্ছি—কারণ সে অনেকটা যেন জাব বিশেষের গলায় মুক্তোর মালা প্রানের মত প্রশ্রম আর অনুশোচনার ব্যাপার হবে। তাঁদের শুধু মোটা কথায় এই বলে বিদায় নেওয়া ভাল যে, বিধাতার স্থষ্ট অনেক প্রাণীর আকারের তুলনায় কান হটো বেশি শমা হোণেও অথবা বুদ্ধি ও আফুভিতে ঐরাবতের সাদৃশ্য থাক্লেও আমরা যথন তাঁদের মাত্র্য বলেই ধরে নিই তথন ভারতীয়

চিত্রকলাকে ছবি বলে গ্রাহণ কোরে নিতে তাঁদের কোনও রকম আপত্তি চল্ভে পারেনা।

যাক্ এতদিনে নিশ্চিত্ত হওয়া গেল।
মালাবারে চলত অরক্পে মোপলা বন্দীদের
হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী বে কে, সেটা জানতে
পারা গেছে। ভারত গবমেণ্ট তদন্ত কোরে
জানতে পেরেছেন ধে, মোপলা বন্দীদের যে
লোকটি টেনে কোরে নিয়ে য়াজিল সেই
সার্জিন্ট এওক্রই এই ব্যাপারের জন্ত দায়ী।
অভএব ভারত গবমেণ্ট মাদ্রাজ্ঞ গবমেণ্টকে
সার্জেণ্ট এওক্রের নামে মামলা কৃত্ব করতে
হত্ম দিক্রিছেন।

ইংবৈজ্ঞা কল্লনা করে যে, কলকতারে যুক্র সময় এখানে অদ্ধকুপ হত্যা বলে একটা কাণ্ড হয়েছিল। সেই কাল্লনিক কাণ্ডের জন্ম ইংরেজ পণ্ডিত মাাকলে নবাৰ সিরাধ্য উদ্দোলাকে গতে গতে মাত্রা ও ছলের তালা বিসর্জন দিয়েও যাকে 'ক'টা বিস্তি' বলে তাই করেছেন। এবারে ম্যাকলের এই পৃত্তকথানির যথন আবার সংস্করণ হবে তথন যেন নবাবের ওপর গালিগালাজটা বাদ দে ওয়া হয়; তানা হোলে ছলের ভূলটা থেকেই যাবে। মোপলা বল্লাদের হত্যা কাণ্ডের জন্ম যদি একমাত্র সাজ্জেট এওকজ্বই দায়ী হয়, তা হোলে কলকাতার অন্তক্প হত্যার জন্ম (যদি তা হোয়ে থাকে) সেই

ঘবে ইংবেজ বন্দীদের যে পুরেছিল সে ছাড়া অন্ত কেউ দায়া হেংতে পারে না।

ভারত গবদেণ্ট প্রকাশ করেছেন যে, যে গাড়ীতে এই কাও হয়েছিল—সার্জ্জেণ্ট এওরুজ था'न (मिं (थरक (कारना ऋरशंका यन्नी পালানার উপায় নেই এইটে দেপেই নি শচ্ছ হয়েছিল। ঐ গড়ৌ মাকুবেৰ ব্যবহাৰ্যা কিনা সেটাও তার দেখা উচিত ছিল। অবগ্রভারত গ্ৰমেণ্ট এই কথা বলে খুৰ উদারতা দেখিখেছেন। উদারতার থাতিরে একথাও वना हरण (य, (य लाकि हिं इंट्रावंड वन्होरहत অস্ত্রকুপে চুকিয়েছিল তার কেবল পালাবার পণ নেই এইটুকু দেখেই নিশিচ্ছ হওয়াটা উচিত হয়–'ন, অভগুলো লোককে একটা ঘরে পুধলে তারা বাঁচনে কিনা সেয়াও তার বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু ধার হোক ধার দোষেই এলীএ মরো থাক্ না কেন, মালবারে এবার গ্রমে'ণ্টের খন্চায় একটা মহুমেণ্ট তৈবি কোবে দিতে হজে, ন্টলে লালদ থিব অধকুপের মহুমেণ্টটা আর শোভা প্রনাঃ ——

### পর:লাকে মতিলাল

অমৃতবাজারের মাত ঘোর মারা গিয়েছেন। মতিবার বহুদিন থেকেই শহাশোয়া হোরে কষ্ট পাছিলেন, মৃত্যু এসে তাঁব সমস্ত হাস্ত্রণা লাখন কোনে দিয়েছে। মতিলাল প্রায় প্রদাশ বংদর ধরে অমৃতবাজার পাতিকার সংস্রবে ছিলেন এবং এই পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি কাম্মনবাক্যে অমৃতবাজার পাতিকা ও দেশের সেবা কোবে এসেছেন। একতা তাকে বহুবার আদালতে যেতে হয়েছে কিন্তু ববাববহু তিনি সেখানে নিলীকতার ও স্পান্ত বাদিতার প্রিচয় দিয়ে এসেছেন। মতিবার্ব জীননের কথা মনে করতে গেলে অনেক

कथी, यतन পড়ে, ऋदिक्तांश वरनां शिक्षांग्र ও "বেঙ্গলীব" কথা, মনে পড়ে, স্বগাৰ কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদের এবং আবও অনেকের ও অনেক ঘটনার কথা। তার জীবনের সঙ্গে বাংলা দেশেব ও ভারতবর্ষের এই প্রঃশ সমস্ভ রাজনীতিক আন্দোলনের বছবেব কথাও মনে পড়ে। দেশের মঙ্গলের সঙ্গে তিনি নিজেব মঙ্গাকে কখনো জভ্যে ফেলেন নি। তাঁর পরিচালিভ পত্রিকাকে ছা'পয়ে তিনি নিজে কথনো বড় হোতে চান-নি। তাই তার দহযোগীবা আজকে কেউ স্তাব কেউ বা যন্ত্ৰ তিনি যে মতি ঘো<mark>ষ স</mark>েই ষ<sup>িত</sup> ঘোষ্ট শেকে গোলেন। অসুত্রাজার পত্ৰিক। হিল তাঁর প্ৰাণ, তাই সে পত্ৰিকা সাহ মাদ্রাজা মাড়োয়ারাধ হাতে চলে যায় নি। কাঠেৰ টাইপ দিয়ে এক'দন যে পত্ৰিকা ছাপ। হয়েছিল সেই পত্রিকার জগু আজে রোটারী মেশনের ফরমাস কেওয়া হয়েছে। মতিলাল ভারতবর্ষের বউষান বাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম বুলের একজন নেতা ছিলেন। যুগো নেতা দের মধ্যে অনেকের কালের প্রভাবে দেশবাসার অন্তব থেকে দুরে চলে াগ্য়েছেনাকভ তিন আমরণ দেশে হ প্রতিনিধ ছিলেন। মৃত্রে সময়ে তাঁরে ৭৫ বংসর বয়স হয়েছিল। এই দুর্ঘকানের অধিকাংশ সময়ই ভিনি দেশেব সেবায় কাটিয়ে গিয়েছেন। এই দেবা করতে গিয়ে ভিনি নিশতও হয়েছেন প্রশংসাও পেয়েছেন---কিন্তু আজ ভিন নিন্দা ও প্র\*ংগার মনেক দূবে। আমবা এই পরলোকগত মহান আয়ার ৩পনি কবি, স্ত<sup>তি</sup>ত কবি আৰি কমিনা ক'র যে যুগে যুগে ধেন ভার মতন পোক অ মানেব দেশে জন্ম গ্রহণ কোরে দেশকে উর্নতর পথে চালিত করে।

182. Rc. 922. 6.

2.11.22

১ম বর্ষ ]

2057

[ १ग मश्था



## সভিত্ৰ পাক্ষিক পত্ৰ

## पिटवक्षल हेर्नि **उट्यक्त अध्य और यल अर्थार्क कार लियिट** छ

১২নং ভালহাউদী স্কোয়ার, কলিকতা।

সেক্টোরীকে আজই চিঠি লিখিয়া বিশেষ খবর জামুন।
শাসরা করেকজন যোগ্য লোককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া আমাদের কোম্পানীর
প্রতিনিধি হইবার জন্ত আহ্বান করিতেছি।

কাৰ্যালয় ২•চা২এক কৰ্ওয়ালস্থ্ৰীট, কলিকাতা। প্রতিসংখ্যা এক আনা वाविक भ्वा २०/•

ছই টাকা ছই আনা।

#### স্থবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বিখ্যাত সচিত্র পুস্তক



ভাবে, ভাষায়, চিত্ৰে, ছাপায়

व्यक्रुम्भीय ।

বাংলার বিভালয় সমূহে প্রফার প্তক রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্র।

### নামিকো

জাপানী উপন্যাস।

অশ্ৰেক কৰুণ প্ৰেমক হিনী। এক টাকা মাত্ৰ।

## হানাষ

চমৎকার জাপানী গলের বই আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রকালয়ে প্রথা

## रेवठंटकं नियमावली

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ছই টাকা ছই আনা; ভি: পি: মাশুল সত্ম। প্রতি সংখ্যার জন্ম এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা ইউতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হর।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের তুই পূষ্ঠা বড় জোর আড়াই পূষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা ভাষা ভানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ক্ষেত্রত পাঠান হয় না।

বদি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান ভো ৭ মিনের মধ্যে আমাদের থবর দেবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা দামদিয়া লইতে হইবে।

#### বিজ্ঞাপন

্ মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮ অন্তান্ত পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—া
কলমবে প্রতি ইঞ্চি একবৎদরের চুক্তিতে
প্রতিসংখ্যা—১২

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২ ্ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজাব বৈঠক
২০৮া২ এফ কর্পন্তয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা
এজেণ্ট ঃ—শ্রীপরেশনাথ মিত্র
১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা

177. 20.932. 6-



## ১ম বর্ষ ] ১৫ই আশ্বিন, ১৩২৯ [ ৭ম সংখ্যা

#### गाल गण्य

- সুশীলাকে ছেড়ে তুমি আর একদওও বাড়ীতে থাক্তে পার্ছো না । সংগ্র
- --- তোর গাছু যে বল্ডি ৷ এই জ- দেন হোশো দে বাপের বাড়ী গেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন ছ~বছর ভাকে দেখি-নি !
- তার আপনার বাপ-মা তাকে ছেড়ে এক বছর নিশিচস্ত ছিল, কিন্তু তার চুটো দিনের চোধের আড়ালও তোমার সহা হচ্চেনা।
- হবে १
- —না ভাহ, আনায় একটা ছোটখালে কাজ কিছু দিও।
- --ভবে স্ঠকারী সভাপতি কি**স্থা সম্পাদ**ক ভেবে হয়েছে ?

रु।

- —ওরে বাপ্ৰে! ওসৰ আমার হারা হবে না ৷
  - ন্যুম্ ভবে জুমি কি হেণতে চাও বল 🛚
- —আমি [— অজ্ঞা আমাকে ভোমাদের স্মিভির কোষাধাক কোরে দিও। টাকা-কড়ির হিদেবটা আমি রাথ্তে পার্বো !

—তুমিই তাকে যথার্থ ভালবাদ দেখ ছি! ম্যাজিষ্টেট। (আসামীকে) তুমি রাস্তার মাতলামী করেছিলে 🤋

> আসামা। অংজেনাহজুর, আমা মদ अडि-नि।

পাহারোলা। মিথ্যে কথা ছজুর, ও যদি —কুমি আমাদের সমিভির সভাপতি মদুনা থেতো তা হোলে নিশ্চয় বুঝাতে পারতো যে, রাস্তায় মাত্রামী করা উচিত নয়।

- —-ইয়া দিদি, শৈলর নাকি সাত মাসে
  - ভার আৰু আশ্চর্য্য কি 💡 সাত মাসে

ছেলে তোজমন চের হয়। আমার বোন্ বিনীর এবার পাঁচিমাস অন্তর এক একটি (इरन हरत्राष्ट्र (य !

- —দূর্ তা বুঝি আবার কখন হয় ?
- --- **অামর্! বিখাদ কর্লিনি ব্বি**া ওরে স্তিঃ হয়েছে শো় বিনির্ধে এবার যথক ছেলে হয়েছে !

**1995** ?

- ---"পালোয়ান্ত**়**"
- —সে কিছে **৭ আর কিছু না একে শেষে** এক মাতালের মাত্পামে। এ কেছে।।
- --- আ**রে** না না —"পানোন্মন্ত" ছবিখানায় মাতালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।
  - —ভবে 💡
- ষ্টপাথের ধারে ঘোড়ার জল খাবার এক একটা লম্বা টব বস্থানা থাকে নাণু সেই একটা জলের টব না দেখে ছটো ভাড়াটে গড়ৌর থোড়া সোরারী সমেত গাড়ী নিয়ে **कू**रिष्क (महे मिरक कल थातात क्याना । কোচম্যান চাবুক হাঁক্ডে,রাশ টেনে কিছুতেই তাদের বশে আনতে পাচ্ছে না !

—-৩:় তাই বলো়

পুজোর ছুটিতে দেকেও ক্লাশ গাড়ী রিজার্ড কোনে কলকাতার লেরা গুটকতক

বাইজী নিয়ে নতুন কাপ্তোন ইয়ার বন্ধীর সঙ্গে কার্মাটারে বেড়াভে যাচ্ছেম। রাত্রে গাড়ীভেই বোতল প্রাদের সঙ্গে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান চলছিল। ইঠাৎ মাঝ-রাস্তায় চলস্ত গাড়ীর দরকা খুলে ছ-বেটা ষণ্ডামার্ক ছোরা ছাতে গাড়ীর ভিতর চুক্ল। গান বাজনায় দফা গ্রা! স্বার মুখ গুকিরে আমুশী!

বে লোকটার হাতে বড় ছোরা ছিল সে —ভার্ট এক্জিবিশনে এবার কি ছবি বল্লে—খবরদার কেউ টেচালেই খুন করবো ! তারপর তার সহকারীর দিকে ফিরে বল্লে —খালি মেরেদের গামের গ্রনাগুলো নিয়ে নেবে যা, বাবুদের কিছু বলিস্-নি !

> বাবুদের ধড়ে প্রাণ এক। সহকারী দতা বল্লে—না সদার মেরেদের গায়ে হাত দিয়ে কাজ নেই, বরং বাবুদের কাছে নগদ যা আছে নিয়ে সরে পড়ি এম |

এই কথা শুনে বাবুর ইয়ারদের মধ্যে একজন আর পাকৃতে পার্লে না, ভাড়াভাড়ি বলে ফেল্লে—বাবা দদার যা বল্ছেন তাই কর না মাণিক্,তোমায় তো উনি আব মোড়লী করবার জ্ঞো সঙ্গে আনেন নি !

আর একজন বলে উঠ্ল-এদিকে নজর কেন চাদ। আমাদের ট্যাক তো পড়ের ষাঠ !

কি একটা কাজে শেদিন কলকাভায় এক ৰড় লোকের বাড়ীতে সহরের যত নামজানা

লোক নেমন্তর খেতে এদেছে। মুজ্লিস একেবারে জ্য-জ্যাট ় সেই মুজ্লিশে হাইকোর্টের একজন খুব বড় ব্যারিষ্টার কি কোরে আদালতে তাঁর প্রথম পদার জমেছিল তার গল্প করছিলেন!—দেখ বছরথানেক শুধু হাতে আদালতে যাওয়া আসা করবার পর জীবনে প্রথম বেদিন একটি নাম্লা পেলুম—এমনি অদুষ্ঠ দেখি যে, মকেণ্টী একেবারে পাকা জোচোর ! কি একটা জাল-জালিয়াতি ব্যাপারে ফে'সে গিয়ে সেশনে চালান হয়েছেন। ভদ্রলোকের ছেলে, কলকাভার নামজালা ঘরের ছেলে— কি করি কোনও রক্ষে সাজিয়ে গুরুরে লম। বফুতা দিয়ে—তাঁকে অনেক কষ্টে জেল থেকে বাঁচিয়ে আনি। সেই থেকে ক্রিমিন্তাল প্রাাক্-টীস্ আমার একেবারে একতেটে কোরে গেল।

এমন সময় রাস্তা কাঁপিয়ে মন্ত এক জুড়ি এসে সেই বাড়ীর ফটকে দাড়ালো৷ একজন হোম্রা-চোমরা কলকাতার নামজাণা বড় শোক গাড়ী থেকে নেমে ভেতরে চুক্লেন। বাড়ার কর্তা আগিয়ে এগে তাঁকে পুর খাতির যত্ন কোরে মজালশে নিয়ে গিয়ে হাজির করপেন। মজলিশের স্বাই স্মাদ্রে তাকে অর্ভ্যথনা করলেন। যে বড় ব্যারিষ্ঠার তাঁর পদারের গল কর্ছিলেন গৃহস্থানী তাঁর সঙ্গে এর আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্তে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে যেমন বলেছেন যে, ইনি

ভদ্রলোকটা একগাল হাসতে হাসতে বল্লে-আরে ওঁর সঙ্গে আর আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবেনা; ওঁকে খুব জানি! হাইকোটে ওঁকে দাঁড়িয়ে করিয়ে দিলে কে ? সে তো আমি—আমিই হচিছ ওঁর मक्ष !

মকলিশে হঠাৎ একটা প্রচও হাসির ভাণ্ডৰ বোল উঠে গেল !

( 2 )

জামাই একদিন মদ খেলে মাতাল অবস্থার বাড়ী ফির্ছে। গণির ভেতর চুকেই দেখে ওধার থেকে শশুর মশাই আস্চেন। এরকস অবস্থার তারে সামনে পড়াট। বড়ই লজার वाशित मत्न कारत सामारे शनित अक्षात ঝুপ কোরে বসে পড়ে খাড় ছেঁট কোরে রাস্তার ওপোর হাত বুলোতে স্থক কোরে দিলে, মনে মনে ঠিক করণে যে শশুর মশাই যদি দেখতে না পান তো ভালই, আর যদি দেখতে পান তা হোলে বল্বো যে, বাড়ীয় জন্ত চুট কিনে নিয়ে যাচ্ছিলুম এথানে হঠাৎ হাত থেকে পতে গেল তাই ছুঁচ কটা খুঁ জছি! ইতিমধ্যে শ্বরমশাই তার কাছে এসে পড়লেন এবং জামাইকে চিন্তে পেরে জিজেন করলেন,---কি বাবাজী! এখানে বদে কি কর্ছে। ? জামাই তথন নেশার ঝোঁকে যা বলবে ঠিক কোরে রেখেছিল দে সব একেশারর ভূলে গিয়ে আমাদের হাইকোটের ব্যারিপ্রার মিঃ-- নবাগক বালে ক্রেল-জালক। এই চ'লে

থাছিছ। তার কথার টানও তথন মাতালের মত এড়িয়ে এসেছে। খণ্ডর অবস্থা বুঝে আর বিক্ষতি না কোরে সেথান থেকে প্রস্থান করবেন।

## ষত্র সহর বর্ণনা

পুজোর বাজারে এক মহাজনের সঙ্গে তাঁর এক বিশ্বাদী চাক্র একবার কলকাতায় এসেছিল। চাকরের নাম বত, এর আরো সে জীবনে কপনো কোনো সহর পেথে-নি। মহাজন বড় বাজারের এক হোটেলে উঠেছিলেন, চাকরকে বলে निয়েছিলেন যে, কলকাতার সহর, বড় ভারি সহর। একা কখনও পথে বার হোস্নে। ষথনই যাবি কাউকে সজে নে **য**াবি। বহু যে-আভে বলৈ ক্রমাগত একটা লোক খুঁজতে লাগণ যার সক্ষে সহর দেখতে যাবার স্থবিধে হোতে, পারে। বিকস্ত সে বেচারি যাকেট ধরে সেই বলে—আমার কাজ আছে আর কাউকে ধন। শেষে হোটেলের বামুন ঠাকুরকে চার আনা প্রসা কব্লে যত তার সজে সহর দেখতে বেক্সলো। সমস্তদিন টো টো কোরে কলকাতার সহর থুরে মতু যথন ফিরে এল বামুন ঠাকুর ভার মজুরী চার আনো চাইতে ষছ খুসি হোয়ে ভাড়াভাড়ি ভার কোমরে বাঁধা গেঁজের ভেতর থেকে ঠাকুরকে চার আনা পয়সা বার কোরে দিতে গিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠ্লো!— ওগো বাবু,আমার--স্ক্রাশ হয়েছে ৷ আমার সর্বাস্থ গেছে! যহুর চিৎকাবে হোটেলের মেলা লোক জন জড় হোরে গেল,—কি হোয়েছে,কি হোয়েছে জিজেস কোরে জানা গেশ বে, ভার গেঁজেতে য:-কিছু টাকাকড়ি ছিল স্ব চুরি গেছে! কোমর থেকে তার গেঁজে খুলে নিয়ে দেখা গেল বে, গেঁজেটি একেবাৰে লম্বালম্বী কোৰে কাটা--একটি আধ্লাও ভার ভেতর নেই। বোঝা গেল যে, বড় বাজারের পকেট-কাটাদের কাজ; যতু কিন্তু প্ৰোৰল ভাৰে ঘড়ে নেডে বলে — তা হোতেই প'রেনা! পকেট-কাটা শালারা আমার গেঁজের সন্ধান পাবে কি কোরে? এ নিশ্চয় কোনও অপদেবতার কাজা শুনিছি সহরে এলে টাকা প্রদা উড়ে ঘায়। এ টাকা আহার শনিতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমি আর একদণ্ডও এ ভুতুড়ে কলকাতার সহরে थाकृरवा ना। এই বলে भে একেবারে हाउँ হাউ কোরে কাদতে লাগল। মহাজন তথন কোথায় বেরিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে স্ব শুনে যতুকে ভিএম্বার করলেন যে টাকা নিয়ে পথে বেরিয়েছিলি কেন? তারপণ তাকে অনেক বুঝিয়ে স্থিয়ে তাব যে কটা টাকা চুরি গেছে তিনি দেবেন বলে ভুলিয়ে জিজেন্ করলেন-সহরে কি, কি নতুন জিনিস দেখলি বল ৷

যত্ টাকা কটা মনিবের কাছ থেকে পাবে শুনে আশস্ত হোয়ে বল্লে—কতা :—কলকাতার সহরটা বালিয়েছে বোধকরি সেই লোকটাই কিবলেন গ

#### — কোন্লোকটারে ?

— সেই যে গো, কটা চাম্ডা, পা-জামা
পরা, গোঁক দাড়ী ওঠেনি, খাঁদা নাক ক্ষুদে
কুদে চো । সেই যে আসবার দিন বাকে
দেখলাম কাঠ কেটে হাব্ডার পুল মেবামত
কচ্ছে! সেধারে গে দেখি, সেইটেই জালাল
বানাচ্ছে আবার ওধারে গে দেখি, সেটাই
জুতে বানাচ্ছে! আবার সেধারে দেখি সেটা
আংরেজের বাড়ীর দোর জানালা
বানাচ্ছে!

মহাজনের বৃথতে রাকী গইল না যে, তাঁর ভূত্য যথনাথ বিভাল উদনেম্যানকে চিন্তে না পোৰে তাদের সকলকেই একই লোক মনে কোৰে তাকেই কলকাতা সহরের বিশ্বকর্ম। ঠাউরেছে। তি'ন হাস্তে হাস্তে জিজ্জেদ কর্সেন—ভারপর ? আর কি দেখলি বল্?

যত হঠাৎ উৎসাহিত হোয়ে উঠে বল্লে—
হাা দেখেন কর্তা, ঐ যে কি বলে গো—ভোমাব
গিয়ে—আহা হাা, ঐ কাল বালিশ আর হরি
মেনের রাস্তার মোড়ের বাগে লোহাব গারদে
থেবা এক পাথরের ডিবির ওপোর চোগা
চাপকান পরা শাম্লা মাথায় এক উকীল বাব্
থাড়া হোয়ে আছেন দেখলাম—ওনার কি
কোনও কাজ কর্ম নাই ? চৌপোর দিনটা
দাঁড়েয়ে কেবল রাস্তাই চৌকী দিছেন ?

বাবার বেলাও দেখি যেমনি খাড়া হোয়ে আছেন, আস্বার বেলাও দেখি ঠিক তেমনিই পাড়া তোরে রয়েছেন! তিনি নেমে আসলে আমার ইচছটা ছিল একবার চিবাটার পরে উঠে দেখবার লেগে। ওটার ওপর দাড়ালে সহরটা কেমন দেখতে হয় নজর কর্ব—ভা সে একাল্যেড়ে নিকামা বাবুর লেগে কি ভা হবার যে আছে! কিছুতে সারাদিনের মধ্যে একবার দেখান থেকে নড়ল না!

স্থায় ক্ষণাস পালের মর্মার-মূর্ত্তির বিক্লানে বহর এই অভিযোগ শুনে হাস্তে হাস্তে মহাজন জিজেস্ করলেন—ভারপর । আর কিন্তুন রক্ষ স্ব দেখাল বল্—

যত্র মাথা চুল্কে বল্লে— ওইটে কর্তা ঠিক ধরতে পালেম না — এই যে ধেটাকে বামুন ঠাকুর মটর-কড়াই বল্লেন! সেটা না গাড়ী না পাকী, না রেল, অথচ দেখেন ঠিক রেলের মতই আওয়াজ কিন্তু চলে লাইনের বাইরে দিয়েই আর নোঁয়া ছাড়ে পেছন থেকে! হাঁ একটা কল বটে! আংবেজ ওটা বানিয়েছে খ্র বৃদ্ধি কোরে— আমি হাস্তায় শুয়ে পড়ে হেঁট বাগে—কত ঠাওর কোরে দেখলুম, কিন্তু পারলেম না কিছু ঠিকানা করতে! ঘোড়াটারে যে কোথায় লুকিয়ে খ্রেছে তার কোনও হদিস পোলাম না!

ষত্র মহাজন মনিব একেবারে হো হো কোরে হেদে লুটিয়ে পড়তে লাগল। ষত্ত

তাব দেখাদেখি খুব হাস্ছিল হঠাৎ সে হাসিটা চতুগুণ চড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল। আৰু ট্রামারে চড়িয়েছিলুম কর্তা। ও ট্রামারের চালাকী আমি সব আজ ধরে ফেলেছি, বুঝকেন। ওটার চারগণ্ডা চাকা থাক্লিকি श्टब, अहे। शाकिमा। अहे। त्व शाकी नटन ८ गृथ्यू !

মহাজন বল্লেন—ওটারে তু:ম কি ঠাউবেছে যত্ন ?

যহ চোক ছটো কপালে ভুলে বল্লে— শোনেন কর্তা যহুরে ফার্কি দেওয়া বড় সোজানা। ছ-দিন ওটারে বেশ কোরে পক্য কোরে কোরে তিন দিনের দিন ওটার জাতের ঠিকানা করিছি। ওটা গাড়ী না ওটা নোকো '---

— নৌকো ডাগুার চলে বছ ?

ফটুতি পারে নৌকো কি আর চন্তে পারে মাণু কলিকাভারে সহরে ও সবই ঘটতে পারে [

— পদ্ম ডাঙায় ফুটতে দেখলি কোণা ?

কেন সেট হোণা শিবপুরকৈ, গলা পারে কোম্পানী যে ছায়ের গোটকানাল বাগান বানিয়েছে তার মধ্যে মেলা স্থলপ্যা ফুটিয়েছে দেখলাম ! ও ট্রামারটাকে আপনি 'স্ল-ডিঙা' কইতে পারো কর্তা, তবে ওটার দোষের মধ্যে দেখাশ্য হালে-পালে আদেপেই हरन ना, माञ्चरन मुड़ी दर्दास खन दिवन निरम

ৰায়। কিন্তু মাস্তলটো আৰাৰ দেখি উল্টে বাগে হেলা৷ কলকাভার সহর কিনা, স্বই বিপরীত !

মহাজনের হাসতে হাসতে পেটে থিল ধরে যাধার যোগাড়। তিনি আর সাহস কোরে ষত্কে কিছু জিজেদ্ কর্তে পারলেন ন।! ষ্ঠ্ব মনে করলে, কর্ত্তী বুঝি তার কথা বিশ্বাস করলে না, তাই হেঁদে উড়িয়ে দিজেন ৷ যত্ গস্তারভাবে বল্লে কথাটা হেদে উড়াবেন ন। কর্তাযাবল্ছি যথার্থ কথা। শোনেন তবে তঃথেৰ কথা কই, আপেনি রাগ্বে বলে এতদিন বলি নাই, দেখেন,--- কল্কাডার কলে নেয়ে কুণ পাইনি কর্তা! আমরা চাষাভূষো গোঁয়ে। লোক পুকুরে একটা ডুব না দিলে স্থান করিছি কিনা ঠাওর হয় না; ভাই সেদিন সেই সেধারে একটা পুছরিণীর সন্ধান পেয়ে --- কেন চলবে না কন্তা। পদ্ম যদি ডাঙান সাথায় তেল দিয়ে একটা ডুব দিতে গেছলাম। এক সেপাই না জমাদার মাথার প্রভু, হাতে ছপট, দৌড়ে এদে আমাকে নাইতে মানঃ কর্লে ৷ পুকুরভা কোন্বাবুর জিজেস্ক ায় দে বল্লে—মন্দা পালের ৷ ভাছাই আমি কি তখন অত জানি যে, এ সন্সা পাল আমাদের মাঝের গাঁরের জমীদার সে মন্সা পাল নয়। আমি মনে কর্লুম ভেনারাই বুঝি কল্কাভায় স্নানের স্থাবিধার জ্বাতে এই পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছেন; ভাছাড়া চার কোণা পুকুরটোর ন্য শুন্লুম ধ্থন গোলদিঘা! তথন আমার একেবারে স্থির বিশ্বাস হোলো যে, এ সেই

আমাদের মাঝের গাঁধের মন্দা পালের না হোয়ে আর ঘাবে কোথা ?—কেন না মন্দা পালের মায়েরই নাম ছিল যে 'গোলাপা বেওয়া' কিনা। আমি আন্দাল কর্লুম তবে বুঝি মায়ের নামেই মন্দা পাল এখানে দিবী কাটিয়েছে! আমি তথন জমাদারকৈ এক ধন্দানী দিয়ে পুরুরে নেমে গোলাম, বল্লাম বাবুকে বলিস—'ন'পাড়ার ষত্ সামস্ত, বিশ্বস্তর মহাজনের পাইক তাঁর পুকুরে আন কোরে গেছে! ভোর বাবু আমাদের চেনে। কিন্তু জমানারটা বড়ই অসভা, একটা ডুব মার্তে না মার্তে আমার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে ডুলে ত-তিন বা ছপটি মেরে প্লিশে ধরিয়ে দিলে।

পানায় গিয়ে দারোগা বাবুকে যথন
কাঁদতে কাঁদতে সব ব্ঝিয়ে বল্ল্য়, তথন
তিনি আমার ভুল দেখিয়ে দিলেন। তথন
ব্ঝলুম যে, এ আমাদের মাঝেব গাঁয়ের
জমীদার মনসা পালের মায়ের নামের দিঘী
নর, এমনসা পাল হচ্ছে তোমার গিয়ে এই
কল্কাতাবই কপুবি সেনের কে হয়।
তাকে চেন কি কর্তা । আছো কল্কাতার
এই কপুর সেন লোকটা কি পাগল । কাউকে
নাইতে দেবে না তো পুকুর কাটাবার কি
প্রিয়জন ছিল । আমি বলি কি ভাত
যদি থাবিইনে তবে রাঁধলি কেন বাপু ।—

বিশ্বস্তার মহাক্রনের প্রেট থিল ধরে তথ্য

রাম ভাক্তাবের কম্পাউঞাব হরিধন হঠাৎ একটা চাক্রী পেয়ে কম্পাউঞাবী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

দিন কতক পথে রাম ডাক্টার একদিন ডাক্টারখানায় এসে দেখে হরিধন ফিবে এসে আবার কম্পাটিগুারী করছে! তিনি জিজ্ঞেদ করলেন—হরি, চাক্রী ছেড়ে আবার ডাক্টারখানায় এলি যে!

ত্রিধন গন্তীর ভাবে বল্লে, ও আমার স্থাট করবে না! যে বড়-বাব্টি আছেন মুখে যেন তার গালাগালি একেবারে ইনজেন্ত (inject) কোমে দেওয়া হরেছে। তার উপর ভ্যানক রাগী। কথায় কথায় টেম্পাবেচার (temperature) লুজ (loose) করছে মশাট!

### বেগুণ পোড়া

( ছকু-মার্কা বাতেলা )

তারা তিন ভাই, বেশ স্থা বরকর। করছিল। কিন্ত চিরদিন ভো কারুর সমান যায় না; হঠাৎ তিন দিনের ছবে বড় ভায়ের স্থাটি মারা গেল।

পাড়ার পাঁচজনে বল্লে,—দাদা একটা বেকর!

দাদা বঙ্লেন, না ভাই, এ বুড়ো বয়সে আর বন্ধনে দরকার নেহ। ভাই-ভাজেরা রঙেছে, অসময়ে দেখবে অথন। আমার আর

#### (२)

তারপর খনেক দিন কেটে গেল। স্ত্রার অভাব ধে কটা হংবের ক্রমে দেটা বুরাতে দাদার আর বাকী রইল না, কিন্তু তবুও ছেলেমেরে ছটোর মুখ চেয়ে দাদা আর বিবাহ কর্তে পার্লেন না। তিনি নিজেই একাধারে ভাদের বাপ মার কাজ কর্তে লাগলেন। এই স্থেস্বায়ণ বাপটিকে পেরে মাতৃহারা শিশু ছটী ক্রমে মারের অভাব ভূলে গেল।

#### (0)

সেবার শীতকালে একদিন দাদার একট্ বেশুণ পোড়া থাবার ভারি ইচ্ছে হোলো। সকালে উঠে তিনি ভাজেদের উদ্দেশে বল্লেন— বীমারা আৰু আমার কেউ একটু বেশুণ পোড়া কোরে দিও তো মা।

ভারা ঘোষটার ভেতর থেকে ঘাড়
নেড়ে জানালে, কোরে দেবে। এমন সময়
মেজ ভাই বাজার থেকে নতুন আলু,
ভেট্কী মাছ আর মূলো এনে হাজিব
কোরে বল্লে—ওগো! আজ একটু ভেট্কী
মাছের ঘণ্ট কোরোতো গা!

থানিক পরে ছোট ভাই ফুলকপি নার গল্দা চিংড়া হাতে কোরে বাড়া এদে বঙ্গে— ওগো! আজ ফুলকপি দিয়ে গল্দা চিংড়ার কালিয়া বানিও তো একটু!

#### (8)

পেতে বদে দাদা দেখলেন, ভেট্কী মাতের

ঘণ্ট আর গল্দা চিংড়ী দিয়ে ফুলকপির কালিয়া ঠিক হয়েছে এটে কিন্তু তাব জন্মে বেগুণ পোড়াটুকু আব হোয়ে ওঠে-নি!

ভার পর্দিন তিনি আবার বলে দিলেন— আজ যেন বেগুণ পোড়টো কর্তে ভূলো নামা!

মেজ ভাই বলে--- ও-বেলা আজ একটু ডিমের মাম্লেট্ কোরোভো গা।

ছোট ভাই বল্লে—সকালে বে কই মাছ এনেছি, ওবেলা সেই পরজারে কই দিয়ে একটুমালাই কারী কোরে দিও গো!

#### ( ( )

ডিমের মাম্পেট এবং পরজারে-কই দিয়ে মালাই কারী ঠিক যথাসময়ে তৈরী হোলো কিন্তু দাদার বেগুল পোড়া আর বরাতে জুটলোনা! পৌর গেল, মানও যায় যায়! ভায়েরা যথন যা থেতে চাচেচ ঠিক তৈরী পাচেছু, বড়দার আর বেগুল পোড়াটুকু কিন্তু এ পর্যান্ত আর হোয়ে উঠল না! দাদা অভিমান কোরে বেগুল পোড়ার আর নামও করেন না!

#### (9)

মাধ মাগও চলে গেল তঠাৎ কান্তন মাসের গোড়াতেই দাদ। কাউকে কিছু ন। বলে চুল চুলি কোণা থেকে বে কোবে এক ভাগর বউ নিয়ে এসে হাজির! ভায়ের। সব ভাবে হাসে প্রশাবের মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্তে লাগল! দাদা কোনও কথা কন না,

দেপে শুনে তারা জিজেনা করলে—ব্যাপার কি দাদা ৷ এতদিন বে করবে না বলে এসে তারপর হঠাৎ একেবারে এ কি ?

দাদা, গন্তারভাবে বল্লেন⊸কি করব? সবজাত মিলে। কন্তাদায়ে ঠেকেছিল ভদ্ৰলোক, পেড়াপিড়ী করে ধর্লে তাই আর এড়াতে পার্লুম না। (9)

দিনকতক পরে দাদা একজোড়া ভাগ বেশুণ এনে বংগ—ওগো নতুন বৌ ত্রা অনেকটা নেমেছে। গেল বছর ছ-কোটী আজ তোমার বুড়োকে একটু বেগুণ পোড়া ছিয়ানকাই লাখ টাকার এই পুচরো নেশা **कादन भाहेदमा (छा !** 

থাবার সময় দানার পাতে আৰু আদা ্ৰাটা, সরষে বাটা, কাঁচা লকা দিয়ে তেখি বেগুণ পোড়া এদে হাজির।

আমার কর্তে হোগো় আজ ছ-মাস ধরে কিন্তু সিগারেট ঠিক কুক্ছে ৷ একটু বেগুণ পোড়া থেতে চেয়ে পাই-নি ! खों ना द्शारन जान भन्न दबैं स्थ था अवादन दक १

তিন কোটী টাকারও বেশী বিলিতী মূদ থেতো! এবার ননকো-অপারেশনের গুলে তারা মোটে এককোটী তেরো লাখ টাকার মদ থেয়েছে ! মন্দের ভাল !

চাল ভালের কথা ছেড়ে দাও, আমরা স্প্রী খাই বছরে এক কোটী পঞ্চান লক টাকার! তবে কেবল বাঙালী নয়, ভারতের

মদের নেশা এই গরীব দেশে মহাত্মা গানীর স্থপার বেমন ঢের কমে গেছে; তামাক, চুকট, দিগারেট, নম্ম এসবও এবার আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করেছিলেম। এবার মোটে এক কোটা প্রয়টি লাখ টাকার এই সব মাল আমদানী হয়েছিল। তা বলে বাংলা দেশের ছেলেরা যে সিগারেট দাদ। তথ্য ভাষেদের ডেকে বল্লেন— ছেড়েছে এ যেন কেউ মনে কর্বেন মা। দেখছিস, মেজো সেজো, বে' কি সাধে তারাকেউ কেউ স্থ কোবে খদ্দর প্রছে বটে

গুড়ের দেশে, আক্রের ক্ষেত্রে পাশে, তাল থেজুরের মিষ্টি রদে ডুবে থেকেও আমরা বিশিতী চিনি থেয়েছি এক বছরে সাতাশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকার। এই গুণেই তিরিশ কোটী ভারতবাদী বছরে দাড়ে বোধহয় এদেশের লোকের মুখে মিষ্টি কথার মাত্রা এত বেশী! ——

> কলিকাতা কর্পোরেশন এবার "কুকুর-কর" আদার কর্বেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। কুকুর পিছু পাঁচ টাকা কোরে ট্যাক্স ধরা হবে। এটা বাঙালীদের চেয়ে **খেতাল**দেরই

লাগবে বেশী, কেন না কুকুর-প্রীতিটা চৌরদ্বীওয়ালাদেরই একচেটে। আর অধিকাংশ বাঙালী বে কুকুর পোষে তার দামই পাঁচ টাকা নর।

আগামী অক্টোবর মাস থেকে থিয়েটার বারোকোন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ ব্যবসারীদের কাছ থেকে টিকিট বেচার দরণ টেক্স আদার করা হবে। তবে হুখের বিবর এই বে, এতে গরীব মারা যাবে না। কারণ আট আমার চেয়ে বেশা দামের সিটে যারা বস্বেন টেক্সটা তাঁদেরই পকেট থেকে দিতে হবে।

গড়ের মাঠের 'মনস্থন রেস্' আর ব্যারাক পুরের ঘোড়দৌড় থেকে এত টাকা এবার গবমে নেটর আর হয়েচে যে, আশা করা হাচেছ কেবল এই শীতকালের ঘোড়দৌড়ের আর থেকেই আমোদ-প্রমোদ টেক্স বাবদ মোট যতটাকা আদার হওয়া সম্ভব বলে বাজেটে ধরা হয়েছে তার চেরে বেশী উঠে আস্বে! তা হদি হয়, তা হোলে থিরেটার বায়োস্থোপে লোককে উপস্থিত রেহাই দেওয়াই উচিত। কিম্বা বালিগঞ্জ, হাওড়া, বরানগর প্রভৃতি জারগার নতুন রেস কোস খুলে এই নেশা আর যে কটা লোকের এথনও শিথতে বাকি কলিকাতার সহরে প্রতি সপ্তাহে সম্বজ্ঞাত শিশুর মধ্যে হাজার-করা পাঁচশে। ছেলের বেশী মারা পড়ছে!—এইভাবে আর কিছুদিন চল্লে বাঙালীর বংশ লোপ হোতে আর বেশি বিলম্ব হবে না।

## স্পায় কথা

পুলিশের থরত বছর বছর বেড়েই চলেছে
কিন্ত চুরি ভাকাতি কি রাহালানী একটুও
কনেছে বলে শোনা যাছে না। কলিকাতার
সহরে গ্যাসের আলো আলা, পাহারাওয়ালা
খাড়া করা বড় বড় রাস্তায় সক্রো রাত্রেই
রাহালানি হছে । চারিদিক থেকে গুণার
অত্যাচার শুন্তে শুন্তে যেমন পুলিশের ওপর
বিরক্তি হছে তেমনি আমাদের অসহায় নিরক্ত
অবস্থার কথা শ্রণ কোরে কোভ ও লক্ষাও
বড় কম হছেনা।

সেদিন হাওড়া শিবপুরের এক ভদ্রলোক সন্ধ্যে সাভটা নাগাদ বড় বাজার থেকে একখানা ট্রাম খরে শিয়ালদং ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। চিৎপুর রোড পার হতেই ছ-জন মুসলমান গুণ্ডা সেই গাড়ীতে উঠে দাঁড়ার। একজন দাঁড়ার গাড়ীর পেছনে কণ্ডাকটারের জারগার,আর একজন গাড়ীর ফুটবোর্ডর ওপর। ট্রামখানা শিউদাস বগলার ইাসপাভালের কাছাকাছি আসতেই, একজন গুণ্ডা ভার লোকের গলা থেকে দামী সরদের চাদরধানা টেনে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেল! সেখানে কথাকটারও দাড়িয়েছিল, ভদ্রলোক চেঁচামেচি করতেই, ফুটবোর্ড থেকে বিতীয় গুণ্ডাও নেমে সরে পড়ল!

তারকম ঘটনা এই প্রথম নয়। আরও
অনেকবার অনেকের শাল আলোরান এমনি
চলস্ক ট্রাম থেকে কিন্ধা ওঠা নামা করবার
সময় খোরা গেছে। অনেকেরই সহসা-অদৃশ্র
নোটের ভাড়া, মনিব্যাগ ঘড়ি, খড়ির চেনের
করণ স্থতি এই রকম ট্রাম যাত্রার সঙ্গে
জড়িত। কিন্তু এ পর্যান্ত এর কোনও
প্রতিকারের ব্যবস্থা হোলো না। ট্রাম
কোম্পানীও প্যাসেঞ্জারদের প্রতি ভাদের
কর্ত্তব্য ভূলে যেমন নিশ্চিত্ত আছে, প্রশিও
তেম্নি সহরবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি
সমান উদাসীন!

আর একটা কথা এই যে, ট্রামের
কপ্তাকটররা বিনাটিকিটের ধাত্রীদের – গাড়ীতে
থাক্তে দের কেন দ সন্দেহজনক লোক
ওঠবামাত্র তাদের কাছে টিকিট নেওরা হয়
না কেন দ টিকিট কিন্তে অসমত বাত্রীদের
গাড়ী থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় না কেন দ
ফুটবোর্ডে বা কপ্তাক্টরের জারগায় যাত্রীদের
দাড়িয়ে যেতে দেওয়া হয় কেন দ এতে শুধু
রাহাঞ্চানী নয়, ছুর্ঘটনা জার অণ্যাত মৃত্যুর

সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে ! টাম কোম্পানী
যদি এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে তবে দেশের
প্রমেশ্টের উচিত কোম্পানীকে এবিষয়ে
সচেতন হোরে উঠ্তে বাধ্য করা !

কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয়ের তহবিলে সাড়ে পাঁচ লাথ টাকা ঘাটুতি হয়েছে; শিক্ষা-সচিব মাত্র আড়াই লাথ টাকা ভিক্ষা দিয়েছেন! ভাও নাকি আবার কত কি মর্প্রে! কাউ-ফাল আর সেনেটে যে রশি টানাটানি চল্ছিল গ্রমেণ্টের যিনি প্রধান হিনাবনবীশ তিনি একরকম ভার মধ্যন্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, যুনিভাসিটিকে বাঁচাতে হোলে সর্প্রাপ্তে তাকে এই সাড়ে পাঁচ লাথ টাকার দেনাটা থাতার জমা থরচ কোরে নিতে হবে। দেনার কারণ মেথিয়েছেন তিনি বিশ্ববিশ্বালয়ের ওই পোষ্ট গ্রাক্ত্রেট শিক্ষা বিভাগ!

বেশ্বল-গবমে নৈটর আরের অধিকাংশ
থেমন প্লিশের গর্ভে চলে যাচ্ছে আর ভারত
গবমে নিটর আয়ের পনেরো আনা থেমন সমর
বিভাগেই ব্যয় হোয়ে যাচ্ছে; যুনিভার্নিটির
আয়েরও সাড়ে পনোরো আনা তেমনি ঐ
পোষ্ট গ্রাক্ত্রেটিকে বধ করতে না পারণে
বিশ্ববিত্যালয়ের শনি ছাড়বার আর কোনও
উপায়ই নেই। অর্থাৎ বেমন কোরে হোক্
বাংলালেশের ছেনেদের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ

কোরে নিতেই হবে। অতি মুখুর্ব্যের ওপর রাগ কোরে আমাদের দেশেরও অনেক নির্কোধ লোক যুনিভার্মিটীর মাণার লগুড়াবাত করতে উন্নত হরেছেন। হর্বানি আর কাকে বলে ?

প্রায় চৌদ্দ বছর নির্বাসন আর কারাদণ্ড ভোগ করবার পর বোখারের প্রীযুক্ত গণেশ সাভারকার সরগাপর অবস্থান করিছে প্রেছেন। চৌদ্দবছর আগো ইনি এবং এর ভাই প্রীযুক্ত বিনারক সাভারকার রাজ্যে বিরুদ্ধে বিনারক সাভারকার রাজ্যে বিরুদ্ধে বিরুদ্ধের বিচারপতি প্রেছিলেন। তথন গণেশ সাভারকার মাত্র পঁচিব বংসরের এক যুবা,তার অপরাধ— তিনি একথানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাতে নাকি এমন সব কবিতা ছিল যা পাঠককে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত কোরে তুলতে পারে। সেই গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় দেড় বছর পরে তাঁকে এই শান্তি দেওয়া হরেছিল।

সংদেশ প্রেমাদ্দীপক কবিতা শেখার জন্তে
কোনো সভাদেশের কবি যে কথনো এত
বড় শান্তি পেরেছেন জগতের ইতিহাসে সে
রকম দৃষ্টাস্থ বিরল। জগতের কোনও দেশে
কথনও যা হতে পারে না, ভারতবর্ষে সেরকম
ব্যাপার আজ পর্যান্ত অনেক ঘটেছে এবং

ষ্টছেও! এধানে রাজার নন্দিনী পাারী যাকরে তাশোভা পার!

শ্রীযুক্ত গণেশ সাভারকারের সম্মন্ত্র জন্তে সেদিন বোদায়ে শ্রীযুক্ত ব্যাপটিষ্টার নেতৃত্বে এক বিরাট সভার আধিবেশন হয়েছিল। সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ব্যাপটিষ্টা বলেছেন—ধেদিন গণেশ কারের প্রতি যাবজ্জীবন নিকাদন্ত দতের আদেশ হোলো, খানেশ লহাভামুৰে আমায় প্ৰশ্ন ক.রলে,ব্যাপ্রটিষ্টা শাহেক ুমবিজ্জীবন নিকাদন মান্তে ক-বছর জালোঁ? বিষয় মুখে আমি ্তিউর দিয়েছিকেই, বিশ্বছর গণেশ। গণেশ থুসি হোমে বলৈ উঠল, তবে আর অত ভাব্ছ কেন ? বিশবছর বইত নর! আমার বর্গ ভ এখন সবে পঠিশ বছর ! পীয়তালিশ বছর বয়সে আমি যথন দেশে ফিরে আস্বো তথন অংবার নতুন উৎসাহে দেশের কাজে লেগে यादवा ।

এমনিই নিভীক, অকৃতিম স্বদেশপ্রেমিক ছিল গণেশের ভাই বিনায়ক সাভারকারও।
কিন্তু হুর্ভাগাক্রমে তিনি এখনও মুক্তি পান নি! তাঁর শরীবও খুব খারাপ হয়েছে।
তাঁর মগুকালও উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে। তাঁর মুখও দেখবার জন্তে ভারতবর্ধের লোক উৎস্ক্ক হোয়ে আছে। কিন্তু গবমেন্ট তাঁকে ছাড়তে এখনও সাহস করছেন না। এই হুই বার মুবকের কাছে তাঁদের স্বদেশবাসী চির

## পাঞ্জাবে অকালি

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মস্ত্রে
শাগিয়া উঠেছে শিখ্

হাজার কঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলেছে দিক পাঞ্জাব থেকে থবর এসেছিল;—

অমুতস্বে গুরু-কা-নাগ-যাত্রী অকালি শিথদের ওপর অমাসুষিক অভ্যাচার চলেছে ! নিরুপক্তব-মত্তে দীকিত শিধেরা দলে দলে অমৃতস্ম খেকে গুরু-কা-বাগে योरस्क সেখানকার বাগান অধিকার করতে; আর সরকারী লোকেরা ভালের মেরে সেথান থেকে তাঞ্জির দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারা প্রাণ পণ কোরে সেখানে গায়েছে, লাঠির আঘাতে তালের কারে৷ হাত ভাওছে, কারো পা, কারো মাথা ভাগ্তছে, কারো চোথ ঠিক্রে বেরিয়ে পড়ছে, কিন্তু সমস্ত হয়গা অগ্রাহ্ম কোরো ভারা আবার উঠছে—যতক্ষণ জ্ঞান থাকছে তত্কণ অগ্ৰদার হ্বার চেষ্টা করছে, অজ্ঞান ও মুখুরু হে!শে পড়লে তাদেব সেধান থেকে স্থিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হিন্দুদের প্রতিনিধ পণ্ডিত মদনমোহন
মালব্য সেধানে উপস্থিত। আগ্য সমাজের
প্রতিনিধি স্বামী শ্রন্ধানন এই অত্যাচারের
প্রতিবাদ কোরে সেধানে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

জালম্বর কতা মহাবিতালয়ের কুমাবী লজ্জাবতী দেখানে, মুসল্মানদের নেতা হাকিম আজনল বাঁ – এঁবা সকলেই সেধানে উপস্থিত!

নিগৃহীত শিথদের অবস্থা দেখে হাকিম সাহেব সেদিন ঝার ঝার কোরে কোঁদে ফেলেছিকেন।

সরকারী তরফ থেকে মাঝে মাঝে আখাদ দেওয় হচেছ—যভটুকু শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়েজন বোধ করা যাচেছ তার অধিক শক্তি প্রয়োগ করা হচেছ না।

ভারতবর্ষের এই উক্ষরভূমি ভাতৃ-বিরোধের আত্মায়-বিরোধেক, ধর্ম-বিরোধেক, পিতা ও পুত্রের বিরোধের রক্তে বছবার হয়েছে। হীন ব্যক্তিগত স্বার্থের ভারতবাদী আজও বেমন দেশবাদীর অবলীকার ছুরি বসায়—জগতের ইতিহাসে তার আর তুলনা নাই। আজ পাঞ্চাবের এই ধর্মপ্রাণ নিরুপদ্রব শিথদের রজে ভারতের বস্থুগ সঞ্চিত এই কলক্ষেব কালিমা ধুয়ে ষাক্। এরকম নিরূপদ্র যুদ্ধ জগতে আর কোথাও কখনো হয়নি, এমন দুশ্য এর আগে আর দেখা যায়-নি ৷ যার জন্ম পাঞ্চাবে এই নিক্পদ্ৰব-যুদ্ধ সম্ভব হয়েছে, আজ আমুরা আবার তাঁকে স্থরণ করি, তাঁকে অন্তরে উপলক্ষি করি ও বার বার তাঁকে প্রণাম করি ও প্রাণ খুলে বলি—জন মহাত্মা গান্ধী জী **香】 番】 )** 

3

আর

ভাই পাঞ্জাবের নিগৃহীত অকালি শিথগণ! ভোমরা আমাদের প্রণাদ গ্রহণ কর।
তোমরা যা সত্য বলে জেনেছো, যাকে ধর্ম বলে জেনেছো তার জন্ম তোমরা নিরুপদ্ধেরে
সমস্ত অত্যাচার এমন কি মৃত্যুকে পর্যান্ত আলিক্ষন করছো—এ শিক্ষা বাংলার ছলভ।
বাংলার প্রাণ নাই। সত্যের জন্ম, বাঙালী যে এমন ভাবে অত্যচারের সামনে গিয়ে
দাঁড়াতে পাবে না সহস্রবার তার পরীক্ষা হোয়ে গেছে। দাও তোমাদের সত্যনিষ্ঠা আমাদের,
তোমাদের সভাগ্রাহের রক্ত পাঞ্জাবের মাটি চুইরে বাংলার মজ্জার প্রবেশ করুক বাংলা সংস্
মন্ত্রে দাঁজিত হোক, বাঙালী উদ্ধার পোরে যাবে। বাংলার স্বেছ্ছা সেবকেরা যেদিন পুলিশের
লাঠি নাথ পেতে নিয়েছিল দেদিন অসহযোগের অহিংস মন্ত্রের প্রথম কর্মা ক্ষীণ রেখার
জাতির নব জীবনের গগণ ভালে দেখা দিয়েছিল মাত্র আজ্ব দেই বেখা যোলো কলার সমুজ্জন
ছোমে পুর্ণচন্দ্রের আকাবে কুটে উঠেছে পঞ্চনদের তীরে অকালিদের শান্ত সংযত অহিংস
শোর্যা বীর্যো। আজ্ব তোমরা দেহের শোনিত দান কোরে বুঝিয়েছে—পশুবল অজের নর,
আথার বলই অলের।

অসহযোগের অহিংস-মন্ত্র তোমাদের শুক্তি-আন্দোগনে মুর্ত্তি পরিপ্রত্রই করেছে এবং সমগ্র ভারতবাসীকে বৃঝিয়ে দিয়েছে—অহিংসা যে আন্দোগনের মুগ তার শক্তি অপ্রমেয়। ভারতের অহিংসামন্ত্র আজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে—তোমাদের আত্মদানে। তাই হে অকালি ভাতৃত্বদা বাঙালী আজ তোমাদের অভিবাদন করছে, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর।

তোমরা অহিংসার হারা হিংসাকে, সহিষ্ণুতার হারা নির্যাতনকে, খৈর্যোর হারা অন্ত্যাচারকে, প্রিভিক্ষার হারা শক্রর প্রহারকে বার্থ করেছো। তোমাদের অকুভোভরতা ও সাহসের পশ্চাতে বন্দুক তলোয়ার কামান অথবা অন্ত অন্তবল নাই—আছে কেবল হর্কার মনোবল। এই মনোবল বা হাদয়ের শক্তি দিয়ে তোমরা পীড়নের পশুশক্তিকে পরাজিত করেছো। তাই বাংলার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা ভোমাদের অভিবাদন করছি। এই অভিবাদন গ্রহণ কোরে আমাদের ক্কৃতার্থ কর।

মহাত্মার অহিংস অসহযোগ নীতির পূর্ণতন্ত্ব তোমরা আজ জগৎবাসীর সমক্ষে প্রকট কোরে দিয়েছ— তোমরা জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করণে—ভোমাদের অবদান মহাত্মার অহিংসাবাদের মহিমালোকে জগতের ইতিহাসে চিরভাস্বর হোয়ে থাকবে। তাই বাঙালী আজ তোমাদের সমস্ত্রম অভিবাদন ও তোমাদের বিজয় কামনা করছে।

ভোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্, ভোমাদের অহিংস আন্দোলন স্কল হোক, ভোমাদের



বিড়াল ৷ মঁয়াও-ও-ও !

কর্তা। ও বাবা। একি। ভিল একটা ল্যাজ কোনও রক্ষে তার ঝট্কাটা বর্দাস্ত হ'তো। এখন যে দেখ্ছি একেবারে ন'টা গজিয়েছে।

### ভাষায় দংখ্যার দার্থকতা

আমরা বেশ গবেষণা কোরে দেখেছি যে ঠিক মনের ভাবের গভীরতা ফুটিয়ে ভোল্বার মত বিশেষণ ভাষায় নেই। এই ধরুন আমার মনের মানুষ্টিকে আমি বর্ণনা কোরবো। সে থুব জ্নার, সে ধরে পর নাই জ্নার, সে অভূলনীয় স্থালার, বড় জোব আদরা এই রক্ষ সব কথা দিয়ে তার বরূপ সম্বন্ধে আমাদের মনেৰ যা ধারণা ভা বিপি বন্ধ কোরতে পারি। একজন নিভাস্ত কেশ লোককে বর্ণনা কোরতে হোলে আমরা বলি দে ভয়কর রোগা, একেবারে কাঠিটি—এই পর্যান্ত। কিন্ত আমার মনের মাতুষের সৌন্দর্য্য বা ঐ রোগা লোকের ক্ষীণতা গুতে ঠিকৃ যেন প্রাকাশ হয়না। এর চেয়ে বেশী কিছু বোল্তে পার্লে যেন হাররের ভার যোগারুপে কুটে ওঠে। কিন্তু ভাষায় ওই সব ব্যাপারের ঠিক্ ধারণাটি লোককে ক্রিয়ে দেবার মত ৰাক্য নেই 🕆

আমরা এর একটা ব্যবস্থা কর্মার চেষ্টাম্ন লেখক লেখিকাদের স্থবিধার জন্ত অনেক দিন পেকেই মাথা ঘামাচিছ। আমরা অনেক আলোচনার পর স্থির করলুম যে সংখ্যা দিরে যদি এইরকম বর্ণনার প্রকাশ হয়, তো চমংকার হয়। যেমন ধরুণ, সকল বিশেষণের চরম বা তাব পূর্ণ সংখ্যা হোল ১০০; আমরা এই পূর্ণ সংখ্যা একশ'র অনুপাতে বদি স্ব বর্ণনার সংখ্যাপাত করি তো বিশেষ বিশেষ বস্তার ঠিক্ আন্দাজটি পাওয়া বাবে। যেমন আমরা বদি বাল:—

কাল রাজিরে একজন ১৯ রোগা লোকের সঙ্গে একজন ১০০ চম্বকার মেয়েকে যেতে দেপ্রুম। মেয়েটির গলার আওয়াজ ছিল ৭৪ মিহি আর লোক্টির ৯৬ মোটা।

আমরা জানি বে চমৎকার, রোগা মিহি, মোটা এসবেরই চরম হোল ১০০। স্কুরাং ১৯ রোগা, ১০০ চম্বকার, ৭৪ মিহি, ৯৬ মোটা বল্লে আমরা ঠিক্ অবস্থাগুলির মান বৃষ্তে পারবো।

ভাষা তত্তবিদরা এ বিষয়টি ভেবে দেখলে আমরা খুসী হব।

#### मगाँदला हुना

परा-विकाम। अपेष्टिम् <u>डाउ</u> ८५ उछ । जायगी কর্তৃক বিকাশিত ও শ্রীবামরঞ্জন গোস্বামী বি-এ ছারা মুখোদ্যাটিত একথানি ছাস্ত-রসাত্রক কবিতা পুস্তক। শেষ দিকে কতকগুলি গতে রচিত সরস চুট্কী আহে। বতিশ পাডা। দাম চার জানা। काको नष्टक्रण देमशाम एष्ट-विकारण 'উम्कूनी' দিতে গিয়ে যথাৰ্থ ই বলেছেন যে "দম্ভবিকাশ দৰ্শক মাত্রেরই দম্ভিকিশে অবার্থ ।" রামরঞ্জন গোসামী মহাশন্ন মুখোদ্যাটনে দস্ত বিকাশের ওজোন দিয়েছেন যে "ছটাক্থানিক হাস্তরসের গন্ধ।" কিন্তু আমাদের হিনাবে ওজোন ঢের বেশি হচ্ছে। হাসির পাল্লা বাটখারার পাঙ্গাব চেয়ে অনেক ঝুলে পড়েছে! উপস্থিত এদেশে হাসির একাস্ত অভাব। ৮দ্বিজেন্দ্রণাল বায়ের মৃত্যুর পব ব্যঙ্গ কবিতা বাংলা দেশ থেকে একরক্ষ উঠেই গেছল। উদভান্ত চৈত্ত যে আবার ডি, এল রায়ের দেই পুরোণো স্থর ধর্বার চেষ্টা কর্ছেন এদেখে আমামরা খুদী হয়েছি আশা করি তাঁর লেখনা একদিন সার্থক [1]

কুল্প কৰ্ম বৰ্ম ]

2052

ি ৮ম সংখ্যা



শভিত্ৰ পাক্ষিক পত্ৰ

14. 1/2 Sz

## দিবেঙ্গল গ্ন্গিওরেন্স এও রায়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

্হনং ডালহাউদী সোয়ার, কলিকাতা।

—- "আ্মাদের কোপানীতে নূতন ধরণের <del>জীবন বীমরে ব্যবহা আছে। যাহাতে</del> মধ্যাবত্ত সূহস্থেরা নিজের একথানে বসত বাড়ী করিতে পারেন এমন ভাবেও আমরা তাঁদের সাহাযা কার। ভেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের উপান্নও করিয়া দিই।"----সেক্রেটারীকে আজই চিঠি লিখিয়া বিশেষ খবর জাতুন। আমরা করেকজন যোগ্য লোককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া আমাদের চোপানার প্রতিনেধি হইবার জন্ত আহ্বান করিছেছি।

কার্য্যালয় প্রতিসংখ্যা ২০৮,২এক জবভিয়ালিস্থীঃ, এক আনা ক<sup>†</sup>লাকাভা ।

বাষিক মৃশ্য ২৯/০

হুই টাকা হুগ আন। ।

# খেষ এণ্ড সক্ষ

## इ'श्रीनि उरे!

জুয়েলার্স. ওয়াচ-মেকার,

অপ্টিশিয়ন

সকল প্রকার গহনা প্রস্তুত হয়।

ষ্ডি মেরামত হয়।

POST BOX. 7855.

रे, वि, ১৮नং कल्लिक दी वि गार्कि

**হেড অফিস---**হারিসন্ রোড ।

ব্যাঞ্চ—রাধাবাজার।

PHONE 739. (BARA BAZAR.)

প্রোবাদী' ভারতবর্ষ' 'উপাদনা' 'নব্য ভারত' ভারতী' দে সম্বন্ধে কি বলেছেন তা না লিখে এই ব'ল আপনাবা পড়ে বই হু'ধানি ক্ষেন ভার বিচার ওজন।

উভিক্ত---এখান কুল কলেজের
চেলেদের অভিনয় করবার মত নাট্যকাষ্য -বিশেষ স্থানিখা মেয়েদের ভূমিকা নাই।
মূল্য ॥• মাত্র শ্রীদানেশরঞ্জন দাস প্রণাত।
বাড়ের দোলা — শ্রীমনীক্ষলাল বস্থ,
শ্রীসনাতি দেশ, শ্রালিত চাবিটি —গ্রালি

মূলা ধ• আনা।

#### প্রাণ্ডিস্থান :---

ক্র মজুমদার এও কোং কলেজন্ত্রীট কালকাতা, রাজনকা পুস্তকালয়; কর্পন্তরালিশ ন্ত্রীট গলিকাতা, গুপ্ত এও কোং রসা রোড, কালকাতা। ওকদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স কলিকাতা। তম্, সি, সরকার এও সন্স, আরিসনরোড কলিকাতা।



# ১ম বর্ষ ] ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৯ [৮ম সংখ্যা

#### गांका गण्य

নতীশ। (অন্ত সুটপাধ থেকে) ওছে ছবিশ তোমার ছেলে হয়েছে গুননুম।

হরিশ। তোমাদের পাড়া অবধি তবে তার পলার আওয়াল পাওয়া যায় নাকি ?

পিতা। (পুত্রকে উপনেশ দিচ্ছেন)
কর্বার রাস্তা অত্যন্ত দীর্ঘ ও
বিশ্বসমূপ। এই পর্বে—

পুরে। অর্থ উপায় করবার কোনো সোজা রাস্তা নেই বাবা।

পিতা। সোজা রাশ্বার গেলে একেবারে জেলের দরজার কাছে গিয়ে পৌছবে।

নগেশ। ভূমিতজবিদ্দের কাছে হাঞার ই-হাজার বছর কিছুই নর বল্লেও চলে।

স্থান বল কিছে। কাল আমার এক ভূমিতত্তবিৎ বন্ধ আমার কাছে পাঁচলো টাকা ধার নিয়ে গেছে। ভার বথা সর্বাহ তার কানাথ আশ্রাহ করক তার বথা সর্বাহ তে অনাথ আশ্রাহে দিরে গেছে।

কান। তাই ত হে, না নারা গেলে
লোক চেনা বার না। যত অনাথ আশ্রাহে কি
দিয়ে গোল ?

খ্রাম। চারটি ছেলে, আর তিনটি মেরে।

নপূর্বা। বেলোক জীকে ধরে প্রহার করে তার প্রতি আমার কোনো সহাত্রভূতি নেই।

স্থীর। ধে ত্রীকে প্রহার দের সে কারো সহাম্ভূতির তোরাকা হাথে না।

ছেল। (বাপকে ঠকান প্রান্ন জিজাসা করছে) আছো, কাল মুরগী শালা মুরগীর চেয়ে চালাক কেন বলভো?

বাবা। কেন রে ?

ছেলে। কাল মুরগী শাদা ডিম পাড়তে পারে কিন্তু শাদা মুরগী কাল ডিম পাড়তে

## ছুটো খবর

তিমি মাছের জিভ খুব লমা বটে কিন্ত তাদের আসাদনের শক্তি একেবারেই নাই।

শিশুদের আত্মদন-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ। বয়সের সঙ্গে তাংদের এই শক্তি কমে আসে।

বৃদ্ধের পরে আজ পর্যান্ত ইংরেজর। মেনোপোটেমিরার ১০০,০০০,০০০ পাউও শারচ করেছে।

লপ্তনে আজকাল একরকম দাড়ি কামাধার বৃরুষ বেরিয়েছে, তার দাম প্রায় দেড়াশো টাকা।

একজন জার্মাণ ইঞ্জিনিয়ার এক উড়োজাহাজ তৈরি করছেন। এই জাহাজে
ছলো বাজীর বসবার ও রাজে শোবার স্থান
হবে। তা ছাড়া জাহাজধানা একশো টন
মাল বইতে পারবে। চার হাজার মাইলের
মধ্যে জাহাজ কোণাও নাম্বে না। জাহাজধানা নশো ফুট লখা।

#### শেষদান

"ঠাকুদা !--"

"कि लिन-"

"আজ যে—"

"কিছু নাই বুঝি ?—" "না, সমস্ত বাড়ক্ত।"

তিঃ । ভাই ত বলি আজ এত বেলা হোলো তবু উন্ধনে আগুন পড়ল না কেন।" "কি কর্ম ঠাকুদা, পেই পরগু করলা ফুরিরেছে, কাল আর পরসা ছিল না বলে তো আনা হর নি, অস্নি ছটো কাঠ-কাঠ্রা জেলে ভাজে ভাত ফুটরে দিরেছিল্ম। আজ বে চাল ভালের একটা দানাও নেই, উন্ধনে চড়াবোই বা কি ৰল।"

'ভাইত ভাই, একেবারে শিরে সংক্রান্তি কোরে বল্লি, এখন কার কাছে বাই? কোথার কি পাই বল্ডো ?"

"আমি মনে করছিলুম তুমি হালচাল বুঝে
কিছু বেগিড়ে কোরে আন্বে! তাই আর
কিছু বলি-নি, আর রোজ গোজ তোমাকে
অভাবের তাড়নার পীড়িত করতেও আমার
বড় কই হর! আহা কত বড়লোকের ছেলে
রাজ-রাজেখর তুমি, কি থেকে কি হোলে?
এমন সর্বনাশন্ত মাহুবের হর?—আল তোমার
এ দলা দেখে আমার বুক ফেটে বাছে।
একেতো বাবা তোমাকে ধনে প্রাণে মেরে
শেষটা নিজেই বিষ থেরে মলেন—তার ওপর
আমি পোড়ারমুখী আবার সাঁথের সিহুর
সূছে হাতের নোরা স্থৃচিয়ে তোমার এই
অসমরে এসে তোমার গলগ্রহ হলুম। তাগো
মা ঠাকুমা আমার সতা লক্ষ্মী তারা,—সকাল
সকাল সর্পে গেছেন নইলে আল এ দুল্লও

তাঁদের দেখ্তে হোতো। রা**জা**র **ছেলে** ভিক্ষেকরছে।"

তর্গীর ভাগর চোঝ ছটা কলে ভরে উঠ্ল। সে তার পরিহিত খেতাঞ্লবাস তুলে যথন অশুজ্ঞল মুছ্তে গেল, দারিদ্রোর নিরূপম প্রতিমূর্ত্তির মত তার জীর্ণ বল্লের ছিরাংশ ভদকোরে উপবাদক্ষিত্র-যৌবনের স্নান লাবণা ক্লেকের জন্য অনাবৃত হোয়ে পড়্ল।

— "দিদি ভাই তোর একধানা কাপড় আর না কিনে দিলে ভো চল্ছে না। ছেঁড়া কাপড়খানা পরেতো আজ প্রায় জ্বত্রর কাটালি! আহা আমার এধানে এসে ভোর কি কটই না হচ্ছে।—"

"সে এর পর না হয় হবে এখন, তার

আন্ত তোমায় কিছু ভাব্তে হবে না, আমাদের
পাশের বাড়ীর বিনোদের মা নিজেই উপযাচক

হোরে আমাকে একখানা প্রাণোধান দেবে
বলেছে, আমাকে চাইতেও হয়-নি! এখন
যা হোক একটা উপায় কর! ওদের সেই
তের আনা পয়সা অনেকদিনের ধার আছে,
এখনও ভব্তে পারিনি, ওদের কাছেত আর
একটা পরসার জন্যেও হাত পাততে পারবো
না। কাঁসা পেতলের যাসন আর এক টুক্রোও
নেই যে বেচিয়ে আনবো! হাঁ৷ ভাল কথা,
তুমি ধখন গলা নাইতে গেছ্লে ঠাক্লি,
বাড়ীওলা এসে বরভাড়ার কড়া তাগালা
কোরে পেলে, বলে ছ্-মানের ভাড়া নাকি
লাকি পড়েছে।

— তা পড়লোই বা!— ছ-মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে তাতে আর হয়েছে কি ? তারি তো একখানা একতলার এঁলো-পড়া বর, স-চারটাকা তার ভাড়! আমার বে হাতী-বাগানের চৌদ্ধানা দোতলা বাড়ীর ভাড়াটেরা কেউ ছ-মাস কেউ এক বছর ভাড়া বাকী ফেলে রাধ্তো, কই আমি তো তাদের কোনও দিন কড়া তাগাদা করি-নি!—"

নিরাভরণা বিধবার অভাব নিশেষিত শুক্
মলিন অধ্যপ্রাত্তে ঠিক রোদনের মত একটু
ক্ষাণ হাসির রেখা দেখা দিল। তঙ্গী ভারি
গণায় বল্লে, ''তোমার কথা ছেডে দাও
ঠাকুদা, স্বারই কি আর তোমার মত দল্দরিয়া মেজাজ ? অভবড় দরাজ বুকের পাটা
এই কলকাভার সহরের কটা বড়লোকের
ছেলের আছে বলো ? ভোমার আজ আর
কিছু নেই বটে কিন্তু আকাশের চেরে যে
উদার মহাপ্রাণ ভোমার অন্তর্নীকে আজও
এই সহস্র হুংখ কটের মধ্যেও এখনও রাজ
রাজেশ্ব কোরে রেখেছে ভার দান যে ক্ষতিরে
পাওয়া যায় না ভাই।"

সুহুর্ত্তের জন্য অভাব ও দৈন্যের সমস্ত বেদনা ভূলে গিয়ে বৃদ্ধের লোল-বক্ষ আনন্দে গর্বে ফ্রীড হোরে উঠলো!—

তাড়াতাড়ি যরের তেতর চুকে বাক্সের চাবি পুলে কি একটা বার কোরে এনে নাতনীর হাতে দিয়ে, প্রসর মুখে বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধ षिषि **चांबरक**त्र मर्छ। এইछে চালিয়ে দে, ভোর এই বৃড়ো ঠাকুদা যে কদিন বেঁচে আছে ভুই কিছু ভাবিদ নি !"

ভক্ষণীর পদ্মকলির মতে৷ ছাতের মুঠোয় সেটা চক্ চক্ কোরে উঠলো দেখে সে কৌতুৰবোর সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখ্লে সেটা রাষচক্রের আমলের একখানা মোহর ! **অবাস্ হোরে দে** ভার ঠাকুদার মুখেব দিকে **অনেকক্ষণ চেয়ে রইল**় ভার পর আহে **মান্তে তার দাদার দিকে মো**হরপানা এগিয়ে **দিয়ে বল্লে, "না ঠাকুদা, ভুমি যাব স্মৃতিত শব্দানের জন্যে সহজ্র ছঃগ** কছেব মধে: • **এ মোহরথানিকে বাঁ**চিয়ে এসেছোঁ, ভানি তো প্রাণ থাক্তে তা আজ খরচ করতে পার্ক না, এ তুমি তুলে রেখে দাও। অন্য যে কোনও একটা উপায়ে হোক্ আত্রকের মত চলে যাবে এখন।

"ওরে নারে দিদি না ! ওটাকে ধর্চ করতেই হবে নইলে যে আমি নিশ্চিম্ভ ভোতে পাহ্ছিনি !\*

"কেন, ঠাকুদা এটাকে যে ভুগি আগার **ঠাকুর**মার প্রেমের অমর প্রিকীক কোরে চেয়েছিলে! কতবার আমাকে রাখতে বলেছো—বুজি ভোর ঠাকুরমার খোহর থাৰা কিছ খুব টেঁকে আছে! ছেখিস্ ওটা ৰেন না ৰে**রিয়ে যা**র !

ভখন আমি ভাব্তৃম হে, নামিট বৃঝি বাহাছরা কোরে সব চালাচ্ছি, কিন্তু দেদিন ভোর ঠাকুমা আমাকে স্বপ্লে দেখা দিয়ে বেন বল্লে, ''ওগো, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর রেখো কোনও দিন কটু পাবে-না। সেদিন থেকে স্বামি বেশ বুঝতে পেরেছি বুড়ি ষে, এ শা-ফিন্তু সংসার চলেছে এই **অশ্**ক নিকপায় বুজের বাহাত্রীতে নয়**, স্ক্রণজি**-মানের অপরিদীম কুপায়।"

বল্তে বল্তে বুড়ো আকাশের দিকে চেয়ে ছ-হাত তৃলে কপালে ঠেকালে। তার প্ৰ নাজ্নীৰ কানেৰ কাজে মুখ নিৰে গিছে কিন্কিন্কাবে বললে, "আর কি ভানিন্ বুড়া, বাজোব মধ্যে মোহরখানা লুকিরে রেখে লোকের কাছে পিয়ে বল্ভে লজ্জা করে ৰে, শামার হাতে কিছু নেই! কারুর চাইতে গেলেই--তৎকণাং এই মোহরখানা ষেন বাকা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমার **চোথেছ** শাম্নে ঝক্ ঝক্ কোরে উঠে, আমার কানিয়ে পেয় যে, বুড়ো তুমি লোকের সঙ্গে প্রতামণা कत्र काकी जान नम्। त्यान। এইটে আমাৰ বুলে বডটে বাজেরে দিদি---আমার খোসক্ত্ৰ বাক্ ভাতে আমি কাত্ৰর নই, কিছ শোজে যেন না বলে যে, আমি ভালের ঠকিয়ে খেয়েছি।—অপবাদ আমি সহা পারবো না !---

''ঠিক বলেছে! দাদা, তুমি এখন গিৰে "আঃ — তুই কিছু বুঝিস্নে বুড়ি,— কোনত পোদ্ধারের ওথানে এ মোহরধানা বেচে এসো—এ বতকণ আমাদের হাতে থাক্বে তভকণ তুমি আমি কিছুতেই নিজেদের নিঃশ্ব বলে মান্তে পারি-নি।"

বুড়ো আবার বরের ভেতরটা হাত্তে একথানা জার্ব মলিন উত্তরীয়—ভার অসময়ের সেই একমাত্র অবশিষ্ট অক্সবাস কাথের ওপর কেলে,—কম্পিত মৃষ্টির মধ্যে মোহর খানা চেপে ধরে চঞ্চলপদে বাড়ী থেকে বেরিরে গেল।

হঠাৎ 'বুড়ীর' মনে পড়্ল তাইত,—কি কি কিনে আন্তে रूटव मांगांटक वर्ण (मुख्या हार्या না তো !—দেখি কভদুর গেলেন— ৰদি কেরানো বার,—বলে ভাড়া-তাড়ি সে বাভায়নের ধারে ছুটে **ल्यान**िक मानाटक काथां छ দেশতে পেলেনা—ঠিক সেই সময় ভার কানে একটা করুণ গানের স্থার তেনে এল,—সে সেইদিকে Cठरत C. भ्रम धकनम ८७रन মধপদে গান করতে করতে রাজপথ ' দিরে চলেছে। তাদের মধ্যে কারুর কাঁৰে বাঁশের ওপর স্তুপ্কার কাপড় জাথা জড়করা—কাকুর হাতে ঝোলাস করা রাশিকত চাল, कांकरम्ब कार्ड ठाम्टबन सामाव षामरथा त्नांह, होका त्रक्की পরসা।—ছেলেরা গাইছিল— - 'अहे (णान कांद्र कांड्रा कांड्र গ্লাবন তাড়নে আশ্রন্থানা— তোমাদেরই বে গো তাই বোনতারা— মরিতেছে অনাহারে! ভিন্দা ৰাও ভিন্দা ৰাও, कक्षणा नग्रदन कित्रिया हां छ, দরা কর দাতা, এসেছি দারে [---

গান তন্তে তন্তে পেছন থেকে হঠাৎ
বৃড়ি ধেন তার ঠাকুদার গলা পেরে কিরে
দেখলে—বৃদ্ধ হস্ততন্ত হোরে এদে বলছে,
"বৃড়ে। দেনা—আর কিছু নেই? হাারে
দেখ দিখিন্, আমাদের বাড়া থেকে ওরা বে
ভারু ঐ মোহর শার গেলরখানা পেলে আর কিছু
দিবি-নি?—বৃড়ির চোথ দিরে খার ঝার কোরে
জল পড়তে লাগল।

## অকালি নিপ্রক্রের প্রমাণ



ভারা নিং, মৃত্যুর পর ফটোগ্রাফ গৃহীত। মাধার তিন ইঞ্চি গভীর কভ। (ইণ্ডিপেণ্ডেন্টের সৌক্রে)

চন এবং শাভবাৰ উঠিবার চেইা কবেন। ( ইণ্ডিপেডেডেটর সৌজঙ্গে)

Berkelala Ele न्याना भट्ट Sec. 417 45 मारबाद म्'नारबंद कासारबंद CSIG हमाँ 5 5

### क्या कथा

আমরা পুজোর সময় এক পকের জ্ঞ ছুটি নিয়েছিলুম বলে গেল পকে বৈঠক বের হর-নি। পুজোর পর বৈঠক আবার বেরুল। আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পঠিক-পাঠিকাদের আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

এবার প্রোর সময় আমাদের দেশের এক দিকে স্ক্লাশের ব্যা বয়ে গিয়েছে।ভারতবর্ষের কোথাও শাস্তি নাই। এদিকে উপ্তর-বঙ্গের ভীৰণ প্লাবনে প্ৰায় পনেরো লক্ষ লোক অন্নহান, গৃহহান, বস্তহান হরেছে, ওদিকে পাঞ্জাবে অকালিদের নিরুপদ্রব বুদ্ধ চলেছে। ভধু তাই নয়, ভারতের রাজনৈতিক গগনে মেধের পর মেধ এসে জম্তে। রাজনৈতিক গগন বেমন অন্ধকার, ভারত-বাসীর হাদ্যও তেমনি একটা নিরাশার **অন্ধকারে অবসাদগ্রস্ত হোমে পড়েছে।** 

ভধু ভারতবর্ষ নয়, ওদিকে ইউরোপ-খতে তুরক ও প্রাদের যুক্তে ইউরোপময় একটা **চাঞ্চল্যের** সাড়া পড়ে গিয়েছে। ইংলপ্তের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের পত্তন ধর্মাভীক হিন্দু-মুসল্মানেরা কেন যে

ও পৃথিবীর হঃখ স্থাবে দগুবিধাতা একমাত্র পরমেশ্বরের নিকট ভেক্ষা চাই বে, এবার তিনে মানুষকে শান্তি দিন। মানুষ বছদিন নিজের নিজের বুকে স্বার্থের জন্ম ছুরি মেরে এদেছে। সাধুৰের সভ্যতা অন্যভাবে গঠিত হোক, মাত্ৰ মাত্ৰ হোক।

খ্ৰীমুক্ত ভূপেন্দ্ৰনাথ বস্থ, মিঃ ভি মে পটেল্, ডাক্তার গোর এতদিন ধরে যে আন্তর্জাতিক ৰিবাহ্টাকে আইনসিজ করবাল করছিলেন, এত্দিন পদে ডাঃ গৌরের পুনঃ পুনঃ চেষ্টার সেটা একটা কমিটির হাতে অপিত হয়েছে! কাউন্ধিলের स्नित्, भूमनभाग वस् मनस्य अ विवास (साम প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁরা কাতর হোৱে বলেছিলেন যে, এ আইন বিধিয়া হোগে হিন্দু ও মোসলেম ধর্ম একেবারে রসাতলে यादा। এই कथा अन आनक्ट व्यक्तिशर्भ রকাকলে মেশ্র-বিবাহের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। মাত্র কেবল একটা ভোট বেশী হওগায় ডাঃ গৌরের বিল কমিটির হাতে গেছে, নইলে অঙ্গেহ বিনাশ হোডো!

জগতের ইতিহাসে একটা চিরশ্ববণীয় ঘটনা এত চঞ্চল হোমে উঠেছেন তার কোনও সজ্জ হোমে রইল। চারেনিকেট সমানিশার ঘোর করেণ আমর। খুঁতে পাচ্ছি-না। ডাঃ **অশ্বকার।** পরিবর্ত্তনের মুখে াই রকষ্ঠ গোরের এগ অংশ্বর্জাতিক বিবাহ বিলে eর। এই পরিবর্ত্তনের সময় আমরা মানুষ এমন কোনও বিধান নেই যেটা কোনএ

বিধন্ম স্ত্রা প্রাহণে বাধ্য কর্বে ৷ বিধ্ব<sup>া</sup>ংবাহ **আইন'সন্ধ হোলে** বাংলা দেশ কটা বাল-বিধবার বিবাহ দিয়ে সংগাহ্দ দেখাতে পেরেছে । অশিংক্তা বংল-বিধবারা -**কুপথগা**মিনী হচ্ছে ধেখেও তাঁরা **হিন্দুধর্মের প**বিত্রতা রকা গরবার ৰাৰ্থ চেষ্টায় বিধবা মেয়েব বিবাহ আর দিক্তেন না। স্তরাং মাতেঃ। তাঁদের **ধর্মনট ও জাতঃপাত হবার কোনো** আশ্ভা নেই।

**णाः शोरम्म** विन दक्वन छै।रम्बर माहाया কর্বে, যারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বা হোলে **পরশ্বরকৈ ভালতেলে ধরু** হয়েছেন এবং **স্থান্দ্র পরিভ্যাগ না কোরেও** পর**ম্প**র বিধাহ **বন্ধনে আবন্ধ হো**রে উাদের প্রেমকে একটা **দুদ্ধ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান**া আমরা মনে করি, প্রত্যেক মানুষ্টেরই এই **সাধু চেষ্টার সমর্থন কর।** উচিত: যেথানে প্রাণের বিনিময়ে ভূটি জ্বয়ের সভ্যকার পরিণয় হোরে গেছে, সেখানে আব আইনেব বাধাকে **মিলনের অন্তরা**র কোরে রাখা ঠিক লয়।

**সহসা ক্লা**র দিয়ে থীক্তেড কেলে ভঠা , ইউরোপের ইতিহাদে এই প্রথম লগ্ন : খুটান

ধর্মাত্মাণী হিন্দু বা ধর্ম-বিধাদী মুদলমানকে ত্কীকে তাব দিংহাদন প্রতিষ্ঠিত রাথবার জ্ঞা চিশ্দিন পড়াই করতে হয়েছে, এবং ানার নার এট বণশ্রাম্ব সাহত পীড়িডকে বোগশয়ার একান্ত মাকাজ্ঞিত বিশ্রাম পাৰভ্যাগ কোৰে দেছের ওপর থেকে শক্তর আবাতেৰ বেদনা ও কভচিক্ত আরোগ্য হবার আগেই হাতিরার টেনে নিয়ে খাড়া ্হোতে হয়েছে**, কেবল আত্মরকার জনো**়

> তুকীর তুদিনালা ( Dardanelles ) আ*রু* মিত্রশক্তির অধীনে। **স্থলতান করের** (Constantinople) হারেমে বেকারে বন্দী ! সাফ্রাজ্যের অধিকাংশ আজ প্র**হত্তগত**। স্বরেশ-প্রেমিক মহাবীর কামাল পাশা চোৰেঃ সামনে দেশের ভবিষ্যৎ অশ্বকার্মর হোরে অণ্ছে দেখতে পেয়ে জনকতক দেশভত অগুরাগী বাঁরের সাহায্য নিয়ে শক্তর হাত সংশে ও সামাজা উকার করবার জন্যে প্রাণপণ কোরে অগ্রসর হয়েছেন। এই খদ্যা সাহসা অমিততেজ ৰীৰ্যা**বান পুকুৰে**র কাতি দেখে মুগ্ধ হোয়ে বিজ্ঞালক্ষী আৰু তাঁকে আপন হাতে ব্রমাল্য পরিয়ে ক্ষিক্তৰ 🖡

সমর্ণা উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু এখনঙ রুম-মরণাপর-শহাগিত বুদ্ধবার ভূকার এড়িয়ানোপাল, থেস্, গ্যালিপলি, দাদিনে-ল। স্কল ভানিটনোপল্ অনোর অধিকারে। এগৰ একে একে ফিরিছে না নিমে কি কামাল

তারপর সে যে আবর, মেসোপোটেমিয়া, পাালেসটাইন, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনার্ এমন কি মিশর, আল্ভারিয়া প্রভৃতি তুকীর ভূতপূর্ব অধান রাজ্য,—দেওলো তার ত্র্কলতার মুহুর্তে সুযোগ বুঝে পাঁচজনে ভাগাভাগা কোরে নিয়েছে, হয়ত জয়গরে উন্নতশির পুনক্ষারে প্রবৃত্ত হোতে পারে!

সুত্রাং কামালের অভ্যুদ্ধে আজ ইংরেজ যে দকলের চেয়ে চঞ্চল কোমে উঠ্বে এটা ধুবই সাভাবিক! আজ এই পঞাশ বাট ৰছৰ ধরে ক্রমাগত চেষ্টা কোরে ও সুযোগ খুঁজে খুজে সে এ অঞ্চের অনে টা কলেব অপকর দেখে বিটানীয়া গোপনে ছল্লবেশে দিখিজেরে বেরিয়েছিল, আঞ্জ জার দেই স্বপ্ন সফল হবার পথে নির্কিল্লে উড়ে চলেছিল, হঠাৎ কামালের কামান গজে উঠে তাকে স্বপ্রলোকের মেধের উপর থেকে টেনে এনে শাহারা মুকুজুমির উত্তপ্ত বালির নীচে অ'ছাড় মেরেছে

কামালের বিরুদ্ধে ভ'ই ইংরেজ আঞ্ 'সামাল সামাল' কোৰে ভার নৌ-শহর, সৈন্য সামস্ত, কামান ান্<sub>ক</sub> পুজাকরথ নি±ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, – এবস্তা ভারতবাসী মুসলমানদের পক্ষে ব্যাপারট। বেশ প্রীতিকর

নয় বটে, কিন্তু তবুও তাদের এটা চুপ কোরে সহা করতেই হোজে, কারণ এটা কেবলমাত্র থেলাফৎ সমস্তা নয়, এ রাজ্য নিয়ে স্বার্থের विद्रत्राध ।

ব্যর-সংক্ষেপ-সমিতির নেতা হোরে লার্ড কামাল সেই সব অপক্ত বাজাসম্পদ ও ইঞ্জেপ ভারতে আগছেন। তাঁর ধুব বিখাস বে, তি'ন এনেশের ধরচ নিশ্চিত কমাতে পারবেশ এবং দরিদ্র প্রজাদের হ্রেল ক্ষের. ওশর থেকে অতিরিক্ত কর-ভার অনেকটা হাল্কা কোলে দিলে বাবেন। ভগবান ভার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করুন। কিন্তু আমাদের বিখান ভদ্রনেদকের বোধ হয় বুথাই কেবল প্ওশ্ৰ করা হবে। কারণ দথলের মধ্যে এনে ফেজেছে — এশিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর দল এখন ইউশেপে একছত্র রাজচক্র-ন্তিনী হয়ার যে সমস্বরে চাইছেন protective tariff !— বাণিজ্য-সংরক্ষণ-বিধি! কিন্তু সেটা ভালের পাবার আশা নেই, কারণ অবাধ-বাণিজ্য শেভী বিদেশী বৃণিক্ষে দল ভাতে খোন আপত্তি কর্বেন! ছিতীয় দকার ভারা ठाँडेट व रण, ভाরट हेश्टर**क मिर्**श्चर भतिब**र्छ** কেবলমাত্র দেশা দেপাই রাখা হোক এবং पिनी रेमछपरणव विलाको अविनाम्रकत्र वम्राम, দেশী অধিনায়ক বাহাল করা হোক। কিছ ব্রিটাশ 'দাদ্রাক্য-রক্ষক-দন্ধ' তাঁনের এই সর্বনেশে অক্টোরে কিছুতেই সায় দেবে না, ভূতীয় দফার তাঁরা চাইছেন—ধে ভারতের मामन-काद्या भात्रहांगरनत क्छ উচ্চ त्राक-

কর্মচারীর দল বিলাত থেকে আর আমদানী
না কোরে এদেশেই সংগ্রহ করা হোক্, আর
লাসন-সংস্থার-আগন অসুসারে এদেশের
দেওয়ানী কাল্প সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে
আস্তে অনেক বিলম্ব হবে বলে সেটা বাতে
ক্রাসম্ভব সত্বর স্থাপার হোতে পারে ভার
ব্যবস্থা করা হোক্! কিন্তু 'ষ্ঠাল ফ্রেম' ভাতে
বিজ্ঞোহী হোগে উঠ্বে।

অত এব দেখা যাচ্ছে যে, লওঁ ইঞ্জেশের
সাধু উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম।
যে কটা মোটা থবচ তাতে ভদ্রলোক মোটেই
দক্তমুট কর্তে পার্বেন না। অবশিষ্ট রইল
পুলিশের ক্রমবর্জিত ব্যয়ভার! কিন্তু পুলিশ
যেন গভর্গমেশ্টের জান্ধন,—কাহারও তা দান
বিক্রের বা বল্লকের হুকুম নেই, মুতরাং ওটা
সংক্রেপ করা তো দুরের কথা, প্রতি বৎসর
চপুলার সময় গৃহিণীকে নতুন গহনা উপহার
দেওয়ার মত প্রতিবংসর বাজেটের হিসাবে
পুলিশের ব্যয় বরং কিছু বাড়িয়েই দিতে
হবে।

তবে ইঞ্চকেপ একথা বলতে পারেন বটে যে, আমি উপায় বাৎলে দিলেই থালাস! গ্রমেণ্ট যাদ তদমুসারে কাজ না করেন তবে সেটা তো আর আমার কমিটীর দোষ নয়! দেখা যাক্ কতদুরের জল কতদুরে কলিকাতার অগ্নি-যোদ্ধারা (Fire Brigade) আজকাল যোগাতার ইউরোপের যে কোনো প্রধান সহরেব অগ্নি-যোদ্ধানের সঙ্গে সমান, কিন্তু কোলে কি হবে, তাদের সমস্ত বাহাত্রীই নাই কোরে দিচ্ছে অকর্মণা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শোচনীর জল সরবরাহ বিধি। সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে আজ্ঞন লাগবার সমর কলিকাতা কর্পোরেশনের এই দৈশু একেবারে নিল্জের মত অনার্তুত তোরে পড়েছিল। সেই সঙ্গে আর একটা কর্ম্যা জিনিষ্ক সেদিন কলিকাতার আপামর জন সাধারণের কাছে প্রকাশ হোমে পড়েছিল, সেটা সহরের কোন্ত বড়লোকের নির্ক্ দিতা আর পশুর মত স্কার্থীনতা।

এই ধনা ব্যক্তিটা নাকি অগ্নি সংযোগ
হলের নিকটেই বাস করেন—এবং সৌভাগাবশতঃ তাঁর বাড়ীতে এখনও একটা পৃক্রিণীর
আন্তিত্ব আছে। উপযুক্ত পরিমাণ জলের
অভাবে উৎকৃত্তিও অগ্নি-যোদ্ধার দল তাঁর
পৃক্রিণীর সন্ধান পেন্নে জল নেবাব জন্তে
ভূটে গিরে তার অনুমতি প্রার্থনা কবে—
কিন্তু পুকুরে মাছ নই হবার ভরে তিনি
প্রথমটা জল নেবার অনুমতি দে নি।
মিনার্ডা থিয়েটারের আন্দে-পাশেব বাড়ী
নই হওয়া বা জনকতক লোক পুড়ে মবার
চেয়ে তাঁত পুকুরের মাছ নই হওয়াটাই
ধনকবের মন্তাশ্যের বিবের্চনার আধিক ক্ষতি-

জ্ঞাক বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ এট কগনট্ম ডাতে আস্ত্ম না !" সেট সময় যে কোন কাংণেই হোক তিনি আর আপত্তি করেন-নি।

এই মহাপুরুষ্টীর আর একটা কীর্ত্তিও পাঁচজনের শুনে রাখা উচিত। এর বাড়ীতে কোন একটা উৎদৰ উপদক্ষে পাড়ার এক ভদ্রবোক নিম'হত হংরছিলেন কিন্তু তাঁর শরীর অসুস্থ থাকায় এদেশের চিরস্তন সামাজিক প্রথা হিগেবে তিনি নিমন্ত্রণ-কর্তার ধর্ড রেডিংয়ের পদত্যাগের সন্মান রক্ষার্থে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ৰজ লোক মহাপ্ৰভু এতে ভীষণ চটে তাঁর পুত্রকে অপমান কোরে তাড়িয়ে দিতে এর স্থর বিলেতের কাগজেও বেজে উঠেছে, উপ্তত্থ। তিনি নাকি ছেলেটিকে বলে-ছিলেন "তুমি কে ৷ তুমি এখানে কি কর্তে এমেছ ? তোমাকে তো কেট নিমন্ত্রণ করেনি। তোমার বাপ্কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, দে আদ্তে পারেনি বলে যে তার গুষ্টীকৈ খাওয়াতে হবে এমনত কোনও কথা নেই, ভূমি বাপু বাড়ী যাও!—ইত্যাদি!—" ভদ্রবোকের ছেলে এই দারুল অপমানে কুদ্ধ হোয়ে উদ্ধতভাবে জবাব দিয়েছিল, যে মহাশথেৰ ছেলে গিয়ে খামাকেও আদ্বার জন্ম বিশেষ কোৰে যদি না বলে আস্তো তা হোলে আগনাং মত ইতরের বাড়ী আমি

বোকা বড় গোকটীব ভিলক্তি আপত্তি অগ্রাহ্য সৌভাগ্যক্রমে ঐ ধনীব পুত্র সেধানে এসে কোরেছ তাঁর পুকুর থেকে জল নতে উপস্থিত কয় এবং নিম্বিত ছোক্বার কথা পস্ত দেখে শেষ্টা ভয়েই হোক বা সমর্থন করে, তথন ধনী মহাপ্রভাচিছ্ল্যের স্কিভ বলেন, "ভবে ষা ছাতে নিয়ে গিয়ে কপাত খাইরে ছেড়ে এদিগে ষাঃ—"বলা বাহুণ্য যে ভদ্রলোকের ছেলেটা সে বাড়ীতে এই প্রদক্ষে আমাদের কানে এদেছে, সেটাও আর জলগ্রহণ পর্যান্ত না কোরে শুলো পারেই চলে এসেছিল। এখন বোঝা বাচেছ বে, এই লোকটা দেদিন আগুণ নেবাবার জন্মে পুকুরের জল দিতে কাতর হয়েছিল কেন ?

> ঠিক লয়েড জজের মন্ত্রীত ছেড়ে দেওরার সংক্ষ সংক্ষেত্ ভারতে রটতে ক্ষুক্ত হয়েছে। অথ্চ এখানে মধ্যে একটা প্রতিবাদও হোরে পেল! ব্যাপারটা ঠিক কিছু বোঝা বাচেছ না তবে, আমাদের মনে রেডিংয়ের আবার ইংলভের আদালতে क्टित या अत्राहे जान। जिन्दिको (शरक একেবারে লাটগিরীটা তার ঠিক বরদান্ত হচেছ না। তা ছাড়া এই চাক্রীটা নিয়ে পর্যান্ত তাঁর আন্দেপাশে যে সব শস্তু-নিশস্তু বিরাজ করছে, সে সব পুরানো পাপীদের এড়িয়ে তিনি নিজে কিছু একটা কোনো দিন করতে পারবেন এমন ত মনে হয় না !

অতএব পুতৃবের মত চেয়ার জুড়ে বসে
না থেকে তাঁর ছেড়ে দেওয়াই উচিত, কিল্প
ছাড়েনই বা কি বলে ? লর্ড সিংক তো
অক্সতার দোকাই দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছেন।
দিনকতক আগে হোলেও বা ভারতের জল হাওয়া সহ্য হচ্ছে না বলে ইনিও সরে
পড়তে পায়তেন, কিল্প এখন কি বলবেন ?
বিলাভের—"ডেলী এক্মেপ্রেস্" বলে একথানা
সংবাদ পত্র লিখেছে, ধে লর্ড রেডিং ভারতের
শাসনভার গ্রহণ কয়বার সময় এই কড়ারে
চুক্তি কোয়ে এসেছিলেন যে, আড়াই বৎসর
পরেই তিনি দেশে ফিরে আস্থেন। এ
কথাটা যদি সত্য হয় তা হোলে আর কোনও
ভাবনা নেই!

বনার্ ল'র ভদ্ধাবধানে এবাবে বিলাতে এত অসংখ্য নারীর বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে তাদে মধ্যে স্থান্দলী ও বিদেশী উভয়ের অধিকাংশ সভাত ভারতের উল্লভিং বিরোধা। জাভিব লজ্জা ও কলঙ্ক বিশে স্থান্তরাং এখন কিছুদিনের মত সব রক্ষ নের্দিশ কোরে দেখিয়ে দেয়। আফার বন্ধ রেখে মডারেট ভায়াদের বসে
বসে আঙ্গ চুষ্তে হবে:

এই প্রবৃদ্ধ নারীশক্তি যা

উত্তর বঙ্গের ওল-প্লাবনে আশ্রয়নীন আনাহারা, বিবস্ত্র ও ব্যাধিগ্রস্ত বেপরদের সাহায্যকল্পে আচার্য্য প্রেক্ত্রচক্র তাঁর স্বদেশ-বাসাকে ভাক দিতেই তারা যে ভাবে আচার্য্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সেটা বাস্তবিকই আশাতীত ও বিস্ময়কর! দেশের আগামর জন-সাধারণ আজ চারিদিক থেকে

অর, বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ কোরে পাঠাছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পাশী সবাই আজ একত্রে মিলিত হোয়ে এই মহৎকার্য্যে সহায়ত। করতে অগ্রসর হয়েছে। এমন কি দেশের পণিতা নার্যারাও আজ দলে দলে সহরের বারে বারে ঘুরে দেশের ছঃস্থ ভাই বোনেদের সাহায্য করবার জন্ম চাঁদা সংগ্রহ কোরে বেড়াছেছ।

প্রতী-ভগিনীদের এই সাধু চেষ্টা থুব প্রশংশনীয় বটে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের মনে হয় র আর একটা দিকও ভাব্বার আছে। দেশে চাঁদা সংগ্রহ করবার লোকের যথন অভাব নেই তথন সহসা রাজপথে এত অসংখা নারীর আবির্ভাব অংশলীও বিদেশী উভয়ের চক্ষেই যেন এই জাতিব শজ্জা ও কলঙ্ক বিশেষভাবে অসুগী নের্দেশ কোরে দেখিয়ে দেয়।

এই প্রবৃদ্ধ নারীশক্তি যদি আরু তাঁদের
ওই সেবাপরায়ণ হাত ছ-খানি প্রসারিত
কোরে পথে পথে চাঁদা সংগ্রহের পরিবর্তে
উত্তর বঙ্গের পীড়িত আতুরদের শুক্রামার কার্কে
লাগিয়ে দিতে পারতেন তা হোলে সেইটেই
বোধহয় নারীর পক্ষে অধিক শোভন হোতো,
তাঁরা যদি মন্তপান, ধুমপান প্রভৃতি কোনও
একটা মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ কোরে সেই
সংযমের বিনিমরে লক্ষ অর্থ এই সংকার্য্যে

দান করতেন তা হোলেও তাঁদের জাবন ধ্য হোতে পারতো। অস্ততঃপক্ষে তাঁরা যদি निक्द्रित मस्य धक्रो क्षिष्टि क्रिद्रि अथक्राश्च ভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের নিকট হোতে সাহায়ার্থে অর্থসংগ্রহ বস্তার ह्याक्र পাঠাতেন ভা হোবেও কোনও ক্তি হোতো না, কিন্তু তাঁদের আজ এই দল বেঁধে প্রকাশ্র কার রাজপণে বেরিয়ে গীত বাস্ত করতে করতে বারে ছারে ভিকা করায় উপস্থিত কেত্রে প্রচুর কর্যাগম হচ্ছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটা ক্ষতি হোরে বাচ্ছে বেটা পুরণ হওয়া আচ্যস্ত কঠিন।

দেশের শিক্ষিতা শুদ্রমহিলাগা থাল সূত্য
বদ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশ বোধহ্ধ এখনও
ভোলে-নি ' বে, প্রীমতী বাসন্তা দেবী,
হেমপ্রভা মন্ত্র্মদার প্রভৃত গরারসা
রমণীরা একদিন দেশের কালে অন্তঃপুরের
বাহিরে বেরিয়ে এসে বাংলার কি আগুন
ছুটিমে দিয়েছিলেন ! কিন্তু তাঁদের পদার
অন্ত্রসর্প কোরে পতিতা নারারা যদি এমন ঘন
ঘন দলে দলেরাজপথে দেখা দের গ হোলে
অদ্রে ভবিব্যতে দেশের সাধারণ লোকে
আর নারীর আহ্বানের সম্মান রাথতে
উৎস্ক হোরে উঠবে না, কারণ এ-রক্ম
ব্যাপারটা ক্রমশঃ তাদের অভ্যন্ত হোরে
যাবে।

পরিশেষে আর একটা কথা শুধু বল্তে চাই, অপ্রিয় হোলেও এটা খুব প্পষ্ট এবং সতা কথা বে, এই গাঁতবাছকারিনী ভিক্ষাথিনী পতিতা নারার দল আরু বে এই আশাতীত দান সংগ্রত করতে পারছেন এর স্লোদাতাদের বহার পীড়িতের প্রতি সহায়ভূতির চেরে এই শ্রেণার নারাদের প্রত্যাখ্যান করলে পাছে অপ্যানেত বা লাঞ্ছিত হোতে হয় এই আশকটোই খুব বেশী কাল্ল কর্ছে। আর কতক—পোকে স্কুত হস্ত হমেছেন পাপের ছাপ মারা, সমাল ও সংসার পরিত্যকা এই অভাগিনা নারীদের এমন একটা সংকার্যা দেখে খুসা হোতে তাদের উৎসাহিত করবার জন্প।

জনেকে হয়ত গলবেন,—সে হাই হোক
না কেন, বগা পীড়িতদের সাহায়া ভাগারেই
ভৌ টাকটা এসে পৌছবে—তথন আমাদের
ওসব দেখবার—আবশ্রুক কী ? ঠিক কথা,
কিন্তু দেশকে বড় কোরে তুলতে হোলে দেশবাসীর চরিত্রকে আগে গড়ে তুলতে হবে
থবং আজ আমাদের সেই কার্যাভার তুলে
নেবার সময় থসেছে বলেই—সামহিক
উত্তেজনার মোহে হিতাহিত বিবেচনাশ্রু
হোয়ে কোনও কাজ কবলে চলবে না।
ভবিষ্যতের দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রেখে আমাদের
প্রভ্যেকপদ অগ্রেসর হোতে হবে।



জিল লাভ ক্ষেপ্তালিক সামিত ও পোড়াশিত

1/182. Qc. 922.6.

১ম বর্ষ ]

3000

8-5-83 किए महस्या २००८ -

কার্যালয় প্রতিস্ংখ্যা বাহি
২০৮।২এফ কবিয়ালিস্থীট, এক আনা ভূই ট

বাধিক মূল্য ২৯/১

ওই টাকা হুই আনা।



১ম বর্ষ ] ১লা বৈশাখ, ১৩৩০

[ ১ম সংখ্যা

#### मन्भामकीश

শ্রুম সংখ্যা "কৈঠক" প্রকাশিত হত্যার নানা রক্ষ বিল্ল উপস্থিত হওয়ায় "দৈঠক" প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছিল। স্থার এ মাস থেকে বৈঠক প্রকংশের ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করা বায় যে, করা নিয়মিত ভাবে চালান যাবে। এবার কিন্তু ভবিষাতের গর্ভে কি আছে তা বলা যায় না, কাজেই আমরা শপথ কোরে কিছ পাবি-না। যারা "বৈঠকে"র বঞ্চ নিধমিত প্রাহক তাঁদের কাছে এই ভানা হৈব জক্ত আমবা ক্ষমা চাইছি। অনিধের অবস্থা বুঝে যেন তাঁরা ক্ষমা क्रदंबन्।

## স্পাষ্ট কথা

বাঙালা জাতটা একটা নাটুকে জাত।
এই নাটকীয় ভাব আমাদের জাতীয় জাবনে
দিনে দিনে যেন আরপ্ত ম্পাষ্টতর হোয়ে ফুটে
উঠ্ছে। আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়, আমাদের
কং প্রাস, কনফাবেন্স, আমাদের প্রায় সমস্ত
প্রতিষ্ঠানেই আসল কাজের চেরে অভিনয়ের
মাত্রাই বেশী দেশতে পাই। অগচ অভিনয়ের
সঙ্গে যেগানে আসল সম্পর্ক সেধানে
আভনয়ের নামে যা হোষে থাকে ভা
বাঙালার থিয়েটার যারা দেখেন তারাই
জানেন।

সম্প্রতি যশোরে বাংলা দেশের প্রানেশিক কনকারেন্সের অধিবেশন হোরে গেছে।

**মুখ ও সাজ্লোর ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ নেতারা বাঙালী। কোম্পানী ন**ঙুন, সম্পর্কে বক্তৃভাগুলি একেবারে নাটকীয় ভাবে পরিপূর্ণ কনফারেন্সে প্রতিনিধি ষতগুলি গিয়েছিলেন তাঁদের দেবা করবার ভরা। বই নির্বাচন সম্বন্ধে এঁরা যদি লোক তার চেয়ে বেশী ছিল। অনেক কারও একটু সাবধানতা অবলম্বন করতেন কাধুনী এক সংক্ষে জড় হোলে যে ব্যাপার হয় এখানে তার কিছুই ত্রটি হয়-নি। অভ্যর্থনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও বেচহাদেবকদলের ভাইদ কাপ্ডেনে চাপ্ডা চাপ্ডিও নাকি হয়েছিল।

মহিলাদের বিদ্যার ভারপায় একখানা পাথা ছিড়ে পড়ে গিয়ে একটি মহিলার নামে একটি নাটক অভিনয় কবেছেন। মাপা থানিকটা কেটে গিয়েছে। স্বদেশী তাজ্মহল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, ইঞ্জিনীয়াবের হাতের কাজ যে কি রক্ষ ভন্ত-মহিলার সে অভিজ্ঞ হা বোধহয় ইতিপুর্বে ছিল না। যা হোক ভবিষাতে কনফারেন্সে ধোগ দিতে হোলে তিনি যে অন্ততঃ পাথার नीरह चात्र वमरवन ना, रम क्था निश्वत रकारव বলা যেতে পারে।

সম্প্রতি আমরা ফেটো-প্লে-দিভিকেট কোম্পানীর বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলুম। কে।ম্পানীটি এই নতুন আসংব্র নেমেছেন। তাঁরা যে পুস্তকটি অভিনয় করেছেন সেখানির বেশী নজর দেওয়া উচিত। নাম "দি সোল অব দি ক্লেড"। এদের

বলা বাস্ত্রণা ধে, কনফারেস্পের প্রতিনিধিদের অভিনেত্রীরা ইউরোপীয় এবং অভি কোরে সভার প্রস্তাব পেশ, পাশ ও সেই কাজেই অভিনয় সম্বন্ধে এখন বিশেষভাবে সমালোচনা করা সমীচিন হবে না। তবে বইথানির মধ্যে আগাগোড়া অসামঞ্জয়ে তা হোলে বড়ই ভাল হোতো।

> তাজমহল ফিল্ম কে:ম্পানী---বাঙালীদের অন্তত্তম বায়স্কোপ কোম্পানী! কিছুদিন অাগে এঁরা শরৎচক্র চট্টোপাধ্যায়ের আঁধারে আলো গ্রাট অভিনয় কোরে বেশ কুভিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁরা মান্ভঞ্ন এটি রবীজনাপের গল। কিন্তু রবীজনাথের "মান্ডজন" গরের সঙ্গে এদের অভিনীত পুসকের খুব কম অথবা একেবারে কোনো সম্পূর্ক নেই বলেই চলে। রবীন্দ্রনাথের পল্লটি যেমন লেখা আছে তারই ছ-এক कांत्रशंत्र (वांत्रश्वादेश द्यश्वादन मा द्रार्विह নয়) একটু পরিবর্তুন কোরে স্থল্য অভিনয় করা চল্ত। কিন্তু তাঁরা শিব গড়তে গিয়ে এ-ক্ষেত্রে বাদর গড়ে ফেলেছেন। বইয়ের সম্বন্ধে বাঙালী কোম্পানীগুলির আরও একটু

বাংলা দেশটি বেওয়ারিশ মার্ল হোয়ে গুণ্ডা দমন করবার জন্ত গুণ্ডা আইন দাঁড়িয়েছে। এ দেশের বাপ-মা নাই। बिरम्भी मञ्जाशदाता ध्यान स्य तक्य ° আড়া গেড়েছে ভারতবর্ষের অন্ত কোনো প্রদেশে এমন ভাবে বসতে পারে-নি। বিদেশ থেকে ডাকাভের দল এদে এখানে ভাকাতি করে। বিদেশী গুণ্ডারা কলকাতার এসে কি রক্ম অভ্যাচার শ্রুক করেছে তা কণকাতাবাদীর কাছে অগোচর गाई। শুধু তাই নয়, বাঙালীর একমাত্র যে অক্স কলম, প্রতিযোগিতায় সে অন্ত্রও তাদের হাত থেকে খনে পড়ছে। সওদাগরী ও সরকারী দপ্তরে আক্রকাল ভিন্ন প্রদেশবাদী কেরাণীতে ভরপুর। হয়ত একদিন সমস্ত বাংলা দেশের লোককে কিজিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

বাংলার যে এত গুণ্ডা ও ডাকাতের অভ্যাচার হয় তার প্রধান কারেণ এই যে, এখানে গুণ্ডা ও ডাকাতেরা যত সহজে অত্যাচার করবার স্থবিধা পায়, এত সহজে আর কোপাও তা সম্ভব হয় না। গ্রামের কোনো বাড়ীতে ডাকাত পড়লে গ্রামের অন্ত লোকেরা চুপ কোরে বদে পাকে। দিনে ছপুরে সহরের বুকের ওপরে টাকা ছিনিয়ে নিলে রাস্তার লোকেরা মুথ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়—এ ব্যাপার আর কোনো দেশে এত সহজে ঘটা অসম্ভব।

হোলো বটে কিন্তু গুণ্ডারা ধেন ভাতে আরও বেশী উৎসাহিত হোমে পড়েছে। শুণ্ডামি কমে যাওয়া তো দূরের কথা, সাংঘাতিক রক্ষের গুণ্ডামি বৈড়ে উঠেছে। সহর-বাদীদের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে বিশেষ সজাগ হওল। তারা যদি সঞাগ না ইয় তা 'হোলে ওওা দমন করবার জন্ম হাজার রক্ষের আইন হোকেও কিছুই হবে না।

#### চোর

( গল )

মৃতির ছেলে সে। স্কাল থেকে স্ক্রা পর্যান্ত মুধে তার হাসি, প্রোণে তার বিমল আনন্দ কঠে তার গান লেগেই আছে। কাজের তার অন্ত নেই, উপার্জনেরও তার গীমা নেই—স্বাস্থ্যও তার তেমনি স্থার, পরিপূর্ণ, ভরপূর ! স্থীর আর চাই কি !

তারই বাড়ীর পাশে ছিল একজন ধনী, সে थनत्रज्ञ अक्छादा अक्षित् इत्य श्रक्तिन, তার মুখে না ছিল হাসি, অস্তরে না ছিল শাস্তি, প্রাণে ছিল না গান। এক একদিন সে জুড়ি-গাড়ী হাঁকিয়ে সেই মুচির দোকানের সম্প্রদিয়ে যায়, আর এক: একটা বুক-ভাকা দীৰ্ঘনিঃশাস ফেলে মনে মনে ভাবে — এ কেমন কথা! এই হত-দরিদ্র মৃচির ছেলে দিনের পর থিন সকাল থেকে সন্ধ্যা হনের আনেনে গান

পেরে চলেছে—জার আমি ? আমি লক্ষপতি, কোলো অভাৰ নেই আমার,—বধন যে বাদন। প্রাণে <del>জাগ্</del>ছে মুহুর্তে তাপুর্ণ হয়ে যাজে। তবু ভ জ্ঞামার অন্তরে একটু গান জেগে ওঠে-না !

একদিন স্ভ্যি-স্ভ্যু মুচির ছ্য়ারে ভার 🛖 ছি-গাড়ী এদে থামবো। মুচির ছেলে হ-হাত फुरन रननाम क्रेंदिक शांत्र मूर्थ এरम खिखामा করবো---কি চাই ছজুর ্ জুতো সারাবেন 📍 হুজুর বললেন—না হে, না, আমি জানতে চাই বছরে ভূমি কত টাকা কামাও 🏲

সে বললৈ—ছজুর, ছোটলোক আময়া, এত হিসেব-পত্তর কি আমরা রাখতে পারি 🏾 আমরা দেখি সকাল থেকে সন্ধা আমাদের **কাল কামাই না বায়। এই টুকুই বলতে** পারি ভস্কুর, আমার কাজেরও অত্য নেই, পাবাহয়রও অভাব নেই।

----আনুদ্রা, বছরের হিসেব না বলতে পার ্রিলের হিসেব ত দিতে পারবে ? উপভোগ্য জিনিষ সংবাদপতা।

---কোনোদিন কেনী পাই হৃহুর, আবার কোনদিন কন পাই।

थमी अहे निर्द्धां मन्न मूहिन कथा। दर्म বললেন,--- এই নাও, হাত বাড়াও। কোনো-দিন ভোষার অহুৰ করতে পারে, সেদিন এ তোমার কাজে শাগবে।

সুচির ছেলে গুলে দেখালে থলিতে এক শ টাকা। সে বরের ভেডর মাটির নীচে ঐ টাকাটা পুতে কাণলে। এত টাকা এক ষাইতেই তাঁর পেয়াল মিটিয়া ষাইবে। मरत्र (म क्लानिमन (हार्थ-नि !

চিন্তা ভাবনায় সে ক্ষে পড়ল ় দিনের বেশা বেশ কেটে যায়, কিন্তু রাত্রে ত ঘুম আসেনা! চোরের ভয়৷ পাছে তার ঐ টাকাটা নিয়ে পালায়। রাত্রে ইত্র নড়ে, বেড়'ল শাকিষে ওঠে—মূচির ভয়, বুঝি বা কেউ ভার টাকার পিছু নিয়েছে 🖠

বেশীদিন সে সইতে পারলে না। একদিন সে ঐ টাকার থলি ধনীর চরণতলায় ছুঁড়ে ফেলে বলৰে — হজুৰ এই নাও তোমার টাকা, -- এ অধি চাইনে ;--- আমার প্রাণের আনস্ফ কিরিমে দাও :

#### मरनामभद्ञित कथा '

( ঐপ্রাক্তর বাব )

এ সংসারে ধনী এবং দরিজের সমভাবে

আৰু যদি এমন হইত যে দেশে কোন সংবাদপত্র নাই অথচ একজন ধনী বিকাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্ম আপন ব্যয়ে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, ভাহা হইশে বৎসরের শেযে দেখা ঘাইত তাঁর কোষাগার প্রায় শৃতা। কিছুদিন এ ভাবে চলিলে তাঁর কুবেরত্ব ঘুচিয়া যাইতে বিলম্ভ ইবে না। স্তথাং বংসর যাইতে না

পরিশ্রম, কার্যব্যয় এবং মৃত্তিক পরি-

চালনা করিয়া একখানা দৈনিক কাগজ বাছির করিতে হয়, তাহার তুলনার ছ-পরসা, চার পরসা মূল্য একেবারে কিছুই নয় বলিশেই হয়। অনেক সময়ই পত্রিকার বে দাম লওরা হয়, শাদা কাগজখানির দামও তাতে পোষার না। একজন প্রসিদ্ধ থবরের কাগজের সন্থাধিকারী ছঃথ করিয়া বলিয়াছিলেন— শাদা কাগজগুলি ছাপার কালি মাথাইয়া নই করার অন্য ঐ আমাদের শান্তি।

কিন্তা এই কাজি স্থা করিয়াও কেমন করিয়া এই থবরের কাগজগুলা টি কিয়া আছে ভারা ভাবিবার বিষয় বটে।

আমাদের দেশে কোন ধবরের কাগজ

১০০ হাজার বিক্রি হইস্টে আমরা খুব বেশা

মনে করি কিন্তু বুরোপ আমেরিকায় ৮০০

হাজার বিক্রিকে তারা ধর্তবার মধ্যেই গণ্য

করে-মা—অমন কাগজ তারা জনসমাজে

বাহিরই করে না। তাদের দেশে এক

একথানা কাগজের শক্ষ লক্ষ গ্রাহক—লক্ষ

যে কাগজের ষত শেশী বিক্রি ক্ষতিও তার তত বেশী হওয়ার কথা, কিন্ত সমস্ত ক্ষতি পোষাইয়া যার বিজ্ঞাপনের টাকা হইতে। বিজ্ঞাপনের জোঁরেই সব কাগজ গুরু টি কিয়া আছে নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ পর্যান্ত করিতেছে।

আমরা কুদ্র একধানা কাগজ বাহির করিতেই ধর্মাজ কলেবর হইয়া পড়ি, কিন্তু সে দেশে বিরাট সর্বাস্থ্য বাক একথানা পত্রিকা কেমন সহজ ভাবে ছাপা হইয়া, ভালি ছইয়া,মোডক হইয়া বাহির হইতেতে, ভাবিতেও আনন্দ বোধ হয়। আজ সেই কথা লই । ই একটু আলোচনা করিব।

বিলাভের ষ্টাভার্ড (The Standard)
নামে যে দৈনিক কাগজখানি আছে ভাষারই
পরিচালনার কথা ধরা যাক। পৃথিরীর এমন
কোন দেশ নাই বেখানে ভার সংবাদদাভা
সংবাদের জন্ম ওং পাতিয়া বনিয়া নাই।
বিটিশ দ্বীপপ্রের এমন কোন সহর নাই
বেখানকার সামান্ম সংবাদ্যি পর্যায় টেলিয়ারের
টেলিফোনে কিন্ব। চিঠিতে ষ্ট্রাভার্ড ভাজিরারের
মানিয়া না পৌছিতেছে।

তারপর লেখক আছে, সমারোচক আছে।
এই লেখক ও সমালোচক নিগের মধ্যেও
শ্রেণীবিভাগ আছে। যিনি রে বিষয়ে বিশেষজ্ঞা
তিনি সেই বিষয়ে লিখিয়া কিখা সমালোচনা
করিয়া থাকেন। তার পর সভাসমিতি হুইট্রের
বক্তভা প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্ম রিপোর্টার
আছে। এই শ্রের উপর আছেন মুম্পাদক।

সে দেশে সংবাদের অভাব হয় না—
মৃত্যিল হয় সংগাদ বাছাই লইয়া। কোনটা
রাখা হইবে আর কোনটা বাদ দেওয়া মাইবে
ভাহা বিচার করাই কঠিন হইয়া মাড়ার।

সম্পাদক সঞ্জ

পতিকার স্বর, মতামত এবং উদ্ভেশ্ব সম্পাদক ঠিক করিয়া থাকেন। বিশ্বেষ

সংবাদগুলি প্রধান সহকারী সম্পাদককে সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণ সংবাদের ভার একজন সহকারী সম্পাদকের উপর গ্রস্ত রহিয়!ছে---প্রতিদিন তাঁকে বড় বড় লোকদের সঙ্গে দেখা করিয়া উপস্থিত কোনও সমস্তা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ কবিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, কোনও বিশেষ ঘটনা ভদস্ত করিয়া প্রাকৃত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয় ৷

সাহিত্য-প্রদাস, খেলাধূলা, রঙ্গালয়, সহরের সংবাদ প্রভৃতির জন্ত এক একজন সহকারী সম্পাদক রহিয়াছেন; তাঁহারা বাঁর যাঁর নিজের অংশটিকে স্ক্লিক্স্নর করিবার চেষ্টাতেই ব্যাপ্ত থাকেন, গণ্ডীর বাহিরে কোন বিষয়ে 6িন্তা বা চৰ্চচা করিয়া তাঁহারা নিজেদের সময় এবং শক্তির অপ্রয় করেন না।

আমাদের দেশীয় কাগজগুলির মধ্যে এমন একথানি পত্রিকাও দেখিতে পাই না ষে. সে দেশের সামান্য একধানি ইংরেজী দৈনিকের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। **मःवामित वस्माविष्ठ नाहे, स्मधान वस्माविष्ठ** নাট, নুতন তথা সংগ্রহের চেষ্টা নাট। ৫০১ বেতনের একটি সম্পাদককে হাড়-ভাঙা খাটুনী থাটিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে আরম্ভ कतिया, है अरवकी मः नाम खिला व वांश्ला कर्छना, রঙ্গরস, কাটু প প্রভৃতি সব কিছুই নিজের ক্রিতে হয়। প্রতরাং বেচারী পড়াভনাই ৰা করিবে কথন, ভাবিবেই বা কথন 🤉 কাজেই আমাদের বাংলা কাগজগুলির ঐ ছুরবস্থা। 'করিতে দিয়া থাকেন। '

আমাৰ বিশাস নৃতন নৃতন সংবাদ সংগ্ৰহ করিয়া, ভাল লেখার বন্দোবস্ত করিয়া এক-ধানা ভাল বাংলা দৈনিক বাহিব করিতে পারিলে অনেকে ইংরেজী কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন—ঘাঁহারা সংবাদের জন্য সংবাদপত্র লইয়া থাকেন তাঁহারা ইংরেজী বাংলা বিচার করিবেন না। বাংলার ধন-কুবেরদের মধ্যে কেহ উন্তোগী হইলে এ কাজ সহজে সম্পন্ন হইতে পারে!

#### সংবাদ সংগ্ৰহ

भारतान भारतारहत खना (म मन Cनर्भ Cय সকল এক্সেম্স ( News Agency ) আছে, তাদের আপিসের সঙ্গে সংবাদপত্র আপিসের টিউবের বন্দোবস্ত আছে—কোনও সংবাদ আগিলে ভৎক্ষণাৎ ভাহা নকল করিয়া ঐ নলের ভিতর দিয়া ঐ কাগরগুলি এক এক আপিদে চালান দেওয়া হয়। নলের ভিতর কাগজ পুরিয়া Pump করিলে বাভাসের সাহায্যে তাহা যথান্থানে যাইল পৌছে। একজন লোক শুধু এই সংবাদগুলি (tube message ) সংগ্ৰহ করিয়া ঠিকু সহকারী সম্পাদকের নিকট লইচা যায় ৷

প্যাবী, নিউ-ইয়ৰ্ক প্ৰভৃতি বিপাত স্থান-শুলির সঙ্গে পত্রিকা আপিসের জন্য আলাদা টেলিগ্রাফের তার রহিয়াছে—টেলিগ্রাফ-অপিস প্রতিদিন সন্ধার সময় কয়েক ঘণ্টার জন্য বিখাতি পত্রিকাগুলিকে এই তার বাবহার

#### সংবাদ বিভর্ণ

চিক্ সহকারী সম্পাদক সংবাদগুলি

শইয়া কর্মচারীদের মধ্যে তাহা বিভরণ
করিয়া দেন—তাহায়া সেগুলি ভাষায়
সাজাইয়া ফেলে। সংবাদ-সম্পাদক কোন্
বিষয়ের আলোচনায় কউটুকু স্থান বাইবে
মোটামুটি তার একটা থস্ডা প্রস্তুত করিয়া
প্রধানের হাতে দিয়া য়ান। কিন্তু এ-সব স্থান
বিভাগের বিশেষ কোন মুলা নাই। হঠাৎ
কোন লোমহর্ষণ ঘটনা, রেল-সংঘর্ষ, ভীষণ
ভূমিকা কিম্বা কোন দেশবিখ্যাত মহাপুরুষের
মৃত্যুসংখাদ যে কোনও মৃত্তে আদিয়া
পৌছিতে পারে—তথ্য অন্ত সংবাদ ফেলিয়া
বিয়া তাহারই স্থান করিতে হয়।

বিশেষ কোন রাজনৈতিক সংবাদ রাত্রের শেষ মুইর্ত্তে আসিয়া উপন্থিত হই য়া পত্রিকার চেহারা একেবারে বদলাইয়া দিতে পারে। আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরল্ড (The New York Herald) সংবাদ পত্রবাহা একাপ্রেস্ ট্রেণ ছাজ্বার মাত্র ১৫ মিনিট পূর্বের্ণ থবর পাইল যে মহাত্মা প্রাডেন্টোনের মৃত্যু হই রাছে। এত বড় একটা গুরুতর সংবাদ না দিতে পারিলে কাগজের মর্যাদাহাণি ঘটে। কিন্তু সমর ত মাত্র ১৫ মিনিট। কিন্তু এই সমরের মধ্যেই গ্রাডিটোনের ছবি, জীবনী সব ছাপা হইয়া টেল ছাজ্বার পূর্বেই কাগজ ষ্টেশনে যাইয়া পৌছিল। বিশ্বাত লোকদের জীবনী

সংবাদ-পত্র আপিসে সর্বাদাই প্রস্তুত থাকে। ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকা আপিসের লাইব্রেনীর একদিকের দেয়ালে শুধু এই দেশবিশ্রত লোকদের জীবনী সজ্জিত রহিয়াছে।

#### কম্পোদ্ধ-ঘরে

সহকারী সম্পাদকগণ কোন্ বিষয় কোন্
অক্ষরে ছাপা হইবে তাহা লিখিয়া
কম্পোল যরে পাঠাইয়া দেন, সেখানে
হাতাহাতি উহা ছাপাইবার লগ্ন প্রস্তুত
করিতে বেনী বেগ পাইতে হয় না। ষ্টাণ্ডার্ড
আপিনে গড়ে প্রতিরাত্রে ৭৫ জন কম্পোন
জিটার কাজ করে। অধিকাংশ কাজই
লিনোয়ম্মে ( Linotype Machine )
হইগ্রা থাকে। শুরু শেষ রাত্রে যে সব সংবাদ
আদিয়া পৌছে তাহা তাড়াতাড়ি হাতে
কম্পোজ করা হয়।

কম্পোজ শেষ হইয়া গেলে ফর্মা আঁটা হয় এবং প্রত্যেকটি কলের সাহায়ো (lift) নীচে ফাউপ্রতি (Foundry) পাঠান হয়। রোটারী ময়ে ছাপাইতে হইলে অক্ষরগুলি অন্ধিচন্দ্রাকারে সাজাইতে হয়, কিন্তু লিনোয়য়ে সেরূপ সন্তবপর হয় না, কাজেই এক একটি পৃষ্ঠা আবার ছাঁচে ঢালিয়া ঐ ভাবে বাকাইয়া লইতে হয়। মদি হঠাৎ কোন ছম্বটনা ঘটিয়া কোন একটি পৃষ্ঠা নট্ট হইয়া যায় সেই আশহায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার ছইটি করিয়া ছাঁচ তোলা হয়।

#### মি-িটে ১৬০০ কপি

এ পর্যন্ত কাজ ধীরে ধীরেই চলিয়া আসিয়াকে, কিন্ত একবার যন্ত্রের কণলে আসিয়া পড়িলে হড়হুড় করিয়া কাজ অগ্রাসর হয়। ষ্টাণ্ডার্ড প্রতি মিনিটে ৮০০ কপি ছাপা হইগা, জাজ হইয়া, গোপা হইয়া এক একটা প্যাকেট বাহির হইয়া আসে। ক্ষম ক্ষেক লোক ইছা সংগ্রহ করিবার অন্ত লাগিতেতে কি না ভাহা দেখিবার অন্ত লোক আছে এবং প্যাকেটগুলি শিক্টে চাপাইয়া পাবলিশিং ঘরে পাঠাইবার জন্তও লোক আছে।

এই ইয়াগুর্ভ অপেক্ষাও ক্রন্ত ছাপা হয়

এমন ছাপাথানাও বিলাতে আছে। ১২ পৃষ্ঠা

থবরের কাগজ ঘণ্টায় ১ লাপ করিয়া ছ-পিঠ

ছাপা হইয়া, কা। হইয়া, ভাঁজ হইয়া, গোণা

ইইয়া প্রেন হইতে বাহির হইয়া আনে।

অর্থাৎ ইয়াগুর্জ যে বেগে ছাপা হয় ভার

চাইতে বিশুনের বেশী বেগে এ প্রেন চলে—

মিনিটে ১৬০০র চাইতেও বেশী ছাপা হয়

এবং যে কাগজ এই প্রেনের ভিতর দিয়া

চলে ভাব গতি ঘণ্টায় এ০ মাইল।

চিত্রে কিয়া ভাষায় এই সব ব্যন্তর শক্তি শ্রহং গতির পরিচয় দেওয়া সন্তবপর নয়। বর্ত্রর ইউগোলে কান ব্যন্ত ইইবার উপক্রেম ইয়া

#### সহরে বিতরণ 🗀

আপিদের বাহিবে অসংখ্য গাড়ী এবং
সাইকেল অপেক্ষা করিতে থাকে। পত্রিকা
বাহির হইবা-মাত্র ভাহা লইয়া ভাহারা
মুহুর্তিকাল মধ্যে সহরময় ছড়াইয়া পড়ে।
রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফেরিওয়ালাদিগেব
নিকট কাগল বিভরণ সাইকেলের সাহাটো
হইয়া থাকে। পত্রিকা আপিদের গড়ী
আছে—এলেট এবং পুস্তক-বিজেভাদের
দোকানে দোকানে এই সব গাড়ীর সাহায্যে
পত্রিকা বিভরণ করা হয়।

#### আয়-ব্যয়

এইরপ এক একখানি পত্তিক। পরিচালনা করিতে কিরপ ধর্চ লাগে আমরা তাহা অহুমান করা দূরে থাক ধারণাই করিতে পারি না। বিলাতের Daily Mail থানি ছাপিতে ৩০০ মণ কালি ১০,০০০ দশ হাজার মাইল এয়া কারজ ধর্চ হয়। কিন্তু থর্চ যেনন হয়, আয়ও তার তেমনি। ও স্ব বাব্দা বানিজ্যের দেশ — বিজ্ঞাপনের মূল্যা তারা বুরো। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের মত তাহারা বিজ্ঞাপনের ধর্চটাকে বাজে ধর্চ মনে করে না। কাজেই আমাদের দেশের মত বিজ্ঞাপনের অভাবে সে দেশের কারজ উপ্রিয়া যায় না। বিজ্ঞাপনের জ্ঞানেরই সে দেশের ঐ সব বড় বড় কারজগুলি অমন ভাবে চলিতে শ্বর্থ হইতেছে।

আপনারা শুনিয়া আশ্রেমারিত ইইবেন
বে, Standard, Evening Standard,
St. James Gazette, Daily Express
এবং আরো কতকগুলি মাসিক এবং সাপ্তাহিক
কাগজ একই ব্যক্তির ভ্যাবেধানে পরিচালিত
ইইতেছে। এই শক্তিশালী পুরুবের নম
আর্থার পিয়ারসন। আমাদের দেশেও
ইয়ত অমন শক্তিশালী পুরুব রহিয়াছেন, কিয়
শক্তি বিকাশের স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদের
পরিচর কেহ পাইভেডি না।

বে ছ-একখানি বাংলা দৈনিক কাগজ আছে তাহাও ক্ষীণপ্রাণ,—ইংরেজী কাগজের তর্জনা নাত্র। যাঁহাদের শক্তি, উৎসাহ এবং উত্তম রহিয়াছে তাহারাও অর্থাভাবে কিছুই ক্রিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাংশার ধন-কুবেরগণ মুক্তহন্ত হইয়া দেশের ও অভাব প্রণের চেষ্টা করিলে দেশের ও দশের প্রক্তান্ত উপকার করা হইবে, অবচ নিজেরাও ক্ষতিগ্রন্থ হইবেন না। প্রথম যে অর্থ বাহির ক্রিয়া দিবেন সময়ে প্রদে আগগে তাহা ক্রিরা পাইবেন।

## মমির অভিদম্পাত

টুটান পামেনের সমাধি-মন্দিরের শান্তি ধারা নষ্ট করেছে তাদের জন্ম বোধহয় কোথাও কোনো অভিসম্পাত লেখা আছে। কুসংস্থারাজন্ধ লোকেরা দেখতে পাবে শর্ভ কান রিভনের মুধ্যুর মধ্যে ঐ অভিসম্পাতের বীজ লুকিয়ে আছে।

সার উইলিয়ম ফ্রান্সিন বাট্লার তাঁর আয়ু-জীবন চরিতে তাঁর এক পরিচিত বন্ধু সম্বন্ধে लिट्यट्डन, — नौल नम मिट्र यावात शृत्य छै। त থেয়াল হলো দেখানকার কবর ভেঙ্গে মমি বার করতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। এইখানে তিনি একটি অতি উৎকট প্রথম শ্রেণীর মমি উদ্ধার করে প্যাক করে ইংল্ডে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি শীকার থেকার মত্ত হয়ে সোমাণীল্যাতে চলে যান; সেধানে এক জংলী হাতী তার প্রাণ বিনাশ করে। তথন তাঁর মৃতদেহ আবিদিনিয়ার এক নদা मधास काम बीटण करवस कता इस। বকুবান্ধরা তাঁর মৃতদেহ ইংলতে তুলে নিয়ে যাবার মতগ্র করে লিখে পাঠান। কিন্তু এমন সময় এক ভীষণ বক্তা এগে সমস্ত দ্বীপ थानि धिम करत जिल्ला निरंत्र शिव (य তারপর আর দে কবরের সন্ধানই খুজে পাওয়া গেল না।

এর মধ্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা মমিব সঙ্গে যে সন কাগজ পত্র ছিল তাই পড়ে দেখতে পেলেন তাতে লেখা রয়েছে ঃ—

বে এই সমাধির শান্তি নই করবে দেবভারা তাকে পরিত্যাগ করবেন, আর তার মূত্রার পর নদীর জগ প্রতিহিংদায় ফুলে উঠে বঞার স্থাতে তার অন্থি ভাগিয়ে নিয়ে যাবে, আৰু তার দেহ ্লো ইয়ে আকাশে বাভাগে মিশে যাবে।)

বেচারী জানত না এত**হড় অভিসম্পাত** ভার জন্ম ঐ মমির বুকে লুকিয়েছিল।"

সার উইলিয়ন একজন আমেরিকান
পাজীর বই—The Land and the Book
থেকে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন।
সিজন থেকে একজন ফিনিসীয় রাজার মৃত
দেহ উদ্ধার করে বিশেষ বত্ব সহকারে ফরাসী
সম্রাট লুই নেপলিয়নের কাছে বাক্স-বন্দী
করে পাঠান হয়। মমির যে পাথরের কফিন্
ভার ঢাক্নার মুখে এই ইভিসম্পাত লেখা
ছিল—

"কোন হাজ কর্মচারী বা অপর কেই
আমার এ কবর খুল্যে না, আমার এই
সমাধি-শ্যার আধার এই পাণরের কৃষ্ণিন
কেউ সরাবে না। তা যদি কেউ করে, তিবে
দেবভারা সেই রাজার এবং কর্মচারীদের
মাথা কেটে ফেল্বেন—শুধু ভাই নয়, রাজাই
কোক আর কেউ হোক তার ভবিষাৎ বংশ
লোপ পাবে—সে বংশের বীজ আর কোগাও
অক্রিত হবে না, কিম্বা ফলে ফ্লে মুশোভিত
হবে না—কারণ আমাকে আমার বিশ্রামের
শান্তি থেকে টেনে এনে চল্যন্ত নদীর মত ছেড়ে
দেওয়া হবে—এত হতভাগ্য আমি।"

ামশনারী লিথেছিলেন—'ফরাদী সম্রাট লুই নেপ্লিয়ানকে এই অভিসম্পাতের জ্ঞা কোন প্রকার উদ্বেগ সহ্য করতে হবে না। সার উইপিয়ম বাটলার লিখেছেন — এ আমেরিকান মিশনারী হাদি তাঁব ঐ কেশার পর আর বালে বংগর মাত্র বেঁচে থাকজেন তবেই দেখতে পেতেন, ঐ অভিসম্পাত আর্করে অক্ষরে ফলেছিল কি না! লুই নেপলিয়নের কি ছদিশা ঘটেছিল তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। মিশনারী সাহেব আর কটা দিন বেঁচে থাকলে নিশ্চরই অক্স দিকে তাঁর কলম চালাতে হত।

### কবির ক্রোধ

ওমর থৈরমের বিগাত ইংরেজী অমুবাদক
এডরার্ড কিটজেরাল্ডের কতকগুলি চিঠি
১৮৮৯ পৃথাকে মি: এলডিস্ রাইট প্রকাশ
করেন। তার ভিতর একথানা চিঠিতে লেথা
ভিল—'মিনেস ব্রাউনীং এর মৃত্যু আমাকে
পৃবই আরাম দিচ্ছে,—ভগবানকে ধ্রুবাদ আর
Aurora Leighs এর মৃত কাব্যু পড়বার
ত্রংথ ভোগ করতে হবে না। মি: ব্রাউনীং
এই হৃদরহীন উল্কি দেখে এতই চটে
গিয়েছিলেন যে, 'এগিনিয়াম' পত্রে তিনি
তার পাল্টা গাইলেন—তার শেষ ক-লাইনে
ছিল:—

"Kicking you seems the

common fot of curs-

While more appropriate
greeting lends you grace.

Surely to spit there . . .

glorifies your face— Spittnig form lips

০nce-sanctified by hers." এর বাংলা ভর্জমা করা- যেতে পারে এই ভাবে,—

'তোমার ভাগ্যে কুকুরেরই মত

্র পদাবাত আছে লেখা, এ:সে যোগ্য সমাদরে তোমা

· হুন্দর নায় দেখা।

थू**थ् पिरल** ७३ मूरथत उभरत

তব গৌরক বাড়ে,— তাহারুই পরশে প্রিত্র করা

রোউনীং বেঁচে থাক্তেই এনন একটা কথা সাধারণে প্রকাশ করে দিয়ে তাঁকে য়ে যে বাথা দেওয়া হয়েছে এটা বুঝতে পেরে মিঃ রাইট ছঃথিতও হলেন, একট ভয়ও থেলেন। তিনি তাই ভাড়াভাড়ি প্রকাশে ফিঃ রাউনীং একটু ঠাণ্ডা হয়ে তি'ন ভার সমেট্ সংগ্রহের পরবর্তী সংস্করণে ঐ ক্বিভাটা কার ছাপেন-নিনা তিনি একথা স্বাকারও করেছিলেন যে ফিট্জেরাল্ডের চিঠি পড়ে এমি তাঁর রাপ হয়ছিল যে কোকের মাথায় ঐ কড়া জবাব লিথে কেলেছিলেন। কিন্তু একথা তিনি কোনো দিনই স্ক্রীকার করেন-নিন যে, অমন

### কানের বিচিত্র বোধশক্তি

ফোর্ডের মোটর গাড়ীর সঙ্গে আমাদের দেশের অনেকের পরিচয় আছে। মিঃ হেনরী ফোর্ড মোটর গাড়ীর কারবারে লক্ষপতি হয়ে উঠেছেন। এর সম্বন্ধে তাঁর, এক বন্ধু আনেরিকার এক পত্রিকার লিখেছেন—'কয়েক বছর আগে ডেট্রেরেটের ব্যবসারী—সভ্য সেণ্ট্রেরী নদীতে এক সীমার-বিহারের আরোজন করেন। মিঃ ফোর্ড এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।

ভেকের উপর বদে গল হচিত্ল। হঠাৎ দেখা গেল মিঃ কেঃর্ড কেমন ধেন অন্যমন্ত্র হয়ে উঠেছেন;—পাশ দিয়েই আর একথানা খ্রীমার বাডিছল, মিঃ ফোর্ডের লক্ষ্য যেন সেই দিকে। তার ভাব দেখে মনে হল ধেন ঐ জাহাজখানির এঞ্জিনের চলন শক্ত তার, কানে वकात मिरुक्। जिल्ल रहन जेंग्रहन-्हेंग्, তাই ত, বছরখানেক আগে আমারি সাহায়ে: বে: ঐ এঞ্জিন তৈরী হয়েছিল, কিন্তু এ জাহাজে ত এটা ব্যান হয়-নি। বনু জিজাসা কর্পোন ---'ভূমি কি করে ব্যবেণ্' তিনি উ<del>ত্তর</del> করলেন—'আম ওর আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারিনা যারা ভালবাদে এবং বোঝে এঞান তাদের সঙ্গে মাত্রবের মতই কথা বলেন্ তারপর সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে ঠিকই ঐ এঞ্জিন ফোর্ড সাহেবেব সাহায়ে তৈরী হয়েছিল किन्द के ब्लाइस्बित कमा महा

কানের বাহা**ত্**রী আছে **ৰল্**তে হবে ৷ .

## উকীলহীন দেশ

দেশে আইন আছে অপচ উকীল নেই, সেও কি সম্ভব ? ইা, ডা সম্ভব। এই পৃথিবীর এক কোনেই সে দেশ অবস্থিত, আর তা পুব দুরেও নয়। ইংরেজেরই রাজভ ८मटे (मर्म--- हेश्रदक्षद्रहे व्यक्ति स्म (मर्म প্রচলিত, তবু সে দেশে উকীল নেই।

সে দেশের নাম ব্রিটশ্-উত্তর-বোণিও। --এর আয়তন প্রায় আয়লগাঞ্জের সমান ---এত বড় রা**জ্য**টাতে মাত্র একজন উকীল <u>৷</u> কিন্তু ভাই বলে কি আপিন আদালভের কাজ বন্ধ আছে ৷ তা লয়, সে সৰ কাজ পুরাদমেই চল্ছে !

সে দেশে মামলা মোকদ্দা বড় সহজে এবং অতি সামান্য ব্যয়ে মিটে যায়। কঙ্গন টাবিকোর বাড়ী পাহাড় অঞ্লে—দে তার প্রতিবেশী পুল্লবার কাছে পঁচিশটা টাকা পাবে,—একটা গরুর মক্ষণ। অনেক বলা ক্রয়তে পুল্লা যথন গ্রাহ্ই করলে না, ্তথন রাধ্য হয়েই টাবিকোকে আদালতের - শ্রণাপর হতে হল। পুলিশ সার্জেণ্টের ্কাছে সে তার **হুংখে**র কথা জানালে— मार्ट्फक नार्ट्य উপদেশ দিলেন কেরাণী वावूत्र काट्ड नाणिभ ऋष्टु करत्र शांख। (कतानी ্ৰাৰ একজন চীনাম্যান !

घटेना छत्न स्मना माझिएड्रेड नमन बात

এবং এই মামণার অন্যান্য স্ব থয়চ ধরে টাবিকোর সাগবে ৩ ্টাকা।

निर्मिष्टे मित्न উভয়পক সাকী निरंग উপস্থিত হবে—জেলা ম্যাজিট্রেটই বিচার করে থাকেন। তিনি প্রথম টাবিকার সাক্ষীদের জবানবন্দি নেবেন, তার প্র শুনবেন পুলসার কথা। জেরার পর জেরা করে ম্যাঞ্ছিট্টে সভ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবেন এবং তারপর রার দেবেন। মামলা যদি **अ**ष्टिम इत्र **७दः चत्किम्न श्राप्त ग**्रि বিচার চালাতে হয় তবু টাবিকোর খনচ ৩১ টাকার বেশী লাগবে না। মামলা যদি সে জিতে বায় তবে এই টাকাটাও সে পুলনার काइ (शत्क कित्र शाता आज विम दहत्त्र বার তবে ঐ তিন টাকাই তার ক্ষতি, ওর বেশী নয়। উকিলের বিল শুধ্তে তাকে আর হয়রান হতে হবে না।

আর একটা ঘটনার কথা শুরুন। মনে কক্ষন আমে নিমন্ত্রণ থেতে গিরে লিমান্স ভাড়ী থেয়ে তার পুরাশো শত্রু আন্দানের স্কে कुगून वर्गण वाधिया मिरम्हा वर्गण छ ঝগড়া! মুখোমুখি ছেড়ে শেষকালে হাতা-হাতি—ঘুষোধুবি! ফলে নাসিকা থেকে রস্ক পাত এবং বোলাটে চকু।

ভখন আন্সান্কে ছুটে ওপিসে থেতেই ্ হবে—জেলা কোটকৈ ওরা 'ওগিস' বলে। এবার কৌজদারী মামলা স্থক হল। সংগ করবার চ্কুম দিলেন। এই শমনের জন্য জিয়াজের জারিমানা হবে, তার ধানিকটা

জান্সানকে দেওয়া হবে,—ঐ কীল হজম করার জন্য। এই কৌজদারী মামলা চালাতে জান্সানের ধরচ লাগ্রে ১০০ এক টাকা পাঁচ আ্না।

সে দেশে উকীল মোক্তার নেই বলেই
ম্যাক্সিষ্ট্রকে উভয় পক্ষের ওকালতী ব্যারিপ্তারী
সব করতে হয়।

আমাদের বাংলা দেশ থেকে এই উকীল মোন্তারদের নির্ন্তাসন দিলে হয় না । অয়া-ভাবে দার্গ, চিস্তাস্তরে জীর্ণ বাংলার তরুণ উকীল সম্প্রদায় দামলা মাথায় বটতলায় থোরা-খুরি না করে একবার চুপি চুপি ব্রিটেশ লোণিওতে পিয়ে নসিবটা পর্শ করে দেখে

## আমাদের সমাজ

সম্প্রতি কাশীতে একটা ঘটন। হোয়ে গেছে।
একটি ব্বক জাতিতে সে ব্রাহ্মণ, এদেশ
থেকে বিশ্নে কোরে স্ত্রী নিয়ে কাশীতে বাস
করছিল। স্ত্রীর বাড়ীর লোকেরা বিশ্নের
সময় ভাদের বা দেবে বলেছিল তা দিতে
পারে-নি, যুবক তবুও বিশ্নের রাতে একটা
কেলেছারী না কোরে ভাকে বিশ্নে কোরে
নিয়ে যায়। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে ভার আর
ততথানি উদারতা রইলো না, সেথানে সে
ভার স্ত্রীর অভিভাবকদের অন্তার ব্যবহারের
ক্রিন্ত প্রথম প্রথম গঞ্জনা শেবে প্রহার পর্যান্ত্র
ক্রার্ক করলো বুবকের পিডা বর্তমান নেই,
ভারি সাডা আছিন, তিনি প্রের স্বান্ত্র

বিব'হ দেবার জন্ম খোজ খবর করতে লাগলেন। কিন্তু খরে একটি বৌ আছে শুনে ব্রের তেমন দ্র পাওয়া হাছিল না বলে ওভকার্য্য তথকো স্মাধান হয়-নি। এদিকে বৌ নিজে কিছু ঘরে আনে-নি এবং অন্ত আৰু একটি বৌ যে কিছু মরে নিয়ে আসবে তারও অন্তরায় হোয়ে রইল এই कथा यस कारत भाक्षे मिरन मिरन श्ववस्त ওপরে আগুন হোরে উঠতে লাগলেন, এবং মধ্যে মধ্যে আহার বন্ধ করতে আরম্ভ করণোন। সেই পাড়ার একটি আধাবরদী পোক বাদ করতেন, এই লোকটির সেই বুবকদের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল। যুবক একে খুড়ো বলে ভাকে। এই লোকটির কিছু বিষয় সম্পত্তি গাছে; মধ্যে মধ্যে দেশে যান, তবে বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ে কাশীতেই বাস करत्रन। धकामन यो-छि क्यात তाफ्नात्र অস্থির হোরে বাড়ী থেকে পালিয়ে এই ৰাড়ীতে চলে আদে এবং তাকে সমন্ত কথা बूर्ण कानाव। शरवत सकि এইভাবে माथात ওপর এদে পড়ার খড়ো বেচারী ভো প্রথমটা বিব্রত হোরে পড়লেন। তার বাড়ীতে পরের যুবতী ভাষ্যা থাকৰে অথচ বাড়ীতে অভ কোনো ত্ৰীলোক নেই এই সৰ ভেবে চিক্তে তিনি বাবাদ্ধীকে গিয়ে স্ব কথা খুলে বলে বেকৈ নিয়ে বেতে বলেন। কিন্তু বাবাদী वंद्रम-त्य (यो यत्र (थेटक वितिष्य जित्राह তার সঙ্গে আর তার কোনো সম্পর্ক নেই।

্<sup>শ্</sup> পুড়িছা আর কি করেন, বোট জার বাড়ীতেই ইইলো, সে মলো কি বাচলো বাবাজী তার আর কোনো খোজই করলেন না

মাস গুই পরে দেখা গোল যে বাবাজী আরি একটি মতুন বৌ ঘরে নিয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে শুজার সঙ্গে সেই মেনেটির অবৈধ প্রণর হর এবং তারা গ্রজনে স্থানী স্ত্রীর মৃত বাস করতে থাকে। ব্যাপারটা সকলের কাছেই জানা হোমে যায় এবং খুড়ো এ বিবরে কোনো সুকোচুগীও করতো না i

এই রকম ভাবে প্রায় ছ-বছর কেটে ষার। ইতিমধ্যে একদিন ভাইপো পুড়োর কাছে এসে নল্লে যে, তার জীর সঙ্গে যে খেভাবে বাস করছে, তাতে তার নামে ফৌলদারী মানলা উপস্থিত করবে। খুড়ো উকিলের পরামর্শ নিয়ে জানলেন যে, ভাইপোর ক**থা**ই ঠিক। সে তার নামে নালিশ করলে আইন অনুসায়ে তার বিষম দণ্ড হবে। খুড়ো ভাড়াভাড়ি টাকা চাপা দিয়ে তথনকার মতন ভাইপোৰ জেন্ধের শাস্তি কর্লেন। ভাইপো তথ্যকার মতন শাস্ত হলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার টাকা দাবী করবেন। বার পাঁচ ছয় এই ভাবে টাকা দেওগার পর ব্যাপার স্থবিধা मय बुरक्ष चूर्ड़ा (मश्रान एएक हल्लांडे मिलान। এদিকে সেই যুবক সন্ধান কোরে কোরে আখার থুড়োকে গ্রেপ্তার করেছে ও এবারে বেশ মোটা টাকা আদায় করেছে—এই সর্ভে

যে, ভবিষ্যতে আর: তাকে টাকার জন্স । জালাউন করলে না।

শত্মী বিক্রবের আরপ্ত গোটা ছই ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি। আমরা ক্রমে তা প্রকাশ করবো। 'বৈঠকে'র কোন-পাঠক কিংবা শ্লাঠিকা এই সামাজিক বাাধির প্রতিকার সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে চান আমরা সানলে তা পত্রস্থ করবো।

#### वालिटन अवनी-सुनाथ

বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাঞ্জের কাছে ভাক্তার অবনীশ্রনাণ ঠাকুরের নাম বিশেষ ভাবে পরিচিত। তিনি ধে কেবল রেখা দিয়ে ভাবের রূপকে বেঁধেছেন তা নয়, তাঁর ভাষাতেও ভাব বাধা পড়েছে ৷ বাংলাৰ এই শিল্পী : ইউরোপেও -বিশেষ - ভাবে ; পরিচিত। সম্প্রতি বার্ণিনের ভাশভাশ গ্যানারীর :উভাগে একটা চিত্র শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে যে সব ভিত্র রাখা হয় প্রথমতঃ -সেপ্তলি সেখানকাৰ গ্ৰমেণ্টেৰ কৰ্মচারীরা -তার বিচার করেন। লক্ষণ লক্ষণ ছবি থেকে \* ভার ক্ষেক্টি মাত্র ছবি মঞ্র করেন। ভার পরে তাঁরা যে ছবিগুলো মঞ্ব করেন সেগুলো আবার আব একদল সমালোচকে মিলে-বিচার করেন। এই ত্বার প্রীক্ষা উৎরে: তবে তারা প্রদর্শনীতে স্থান-পারণ 🥣

এবাব তামাদের আদেশের করেকজন -চিত্রকরের চিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান পেরেছে। কলকাতা সহরের নীমশ্রাদী তিত্র
সমালোচক শ্রীয়ত অক্টেল্কুমার গলোপাথারি
ও বালিন-প্রবাসী অধ্যাপক বিনরস্থার
স্বকার উত্যোগ কোরে আমাদের দেশের
এই চিত্র সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। সেখান
থেকে সংবাদ এসেছে ভাক্তার অবনীক্রনাথ
ঠাকুরের চিত্র দেখে সেখানকার সমালোচকরা
মুগ্ধ হোয়ে গিয়েছেন। শুলু সমালোচক নয়,
ধনী, দরিদ্র, সমালোচক, রসিক, অরসিক
যারাই এই প্রদর্শনী দেখতে আসছে, স্বার
মুখেই এক কথা— ভাবনীক্রনাথ ঠাকুর কে?

# জার্মাণ গণক ঠাকুর

কলকাতার সহরে ক্লেজ খ্রীট, ব্ৌ-বাজার লালদাবির ধারে সব পশ্চিমা গণুক ঠকুরদের বদে থাকতে দেখা যায়। এরা বিশেষ কোরে নিরকর অজ শোকদের সামনে থড়ির আক কেটে তার ওপরে কড়ি ফেলে ভূত, ভরিয়াত ব্রতিমান বলে দিয়ে বেশ ছ-পর্সা রোজগার करता, ७४ (य अब्ब लारकताहे अरमत পাল্লার পড়ে এমন নয়, অনেক লেখাপড়া জানা লোককেও তাদের সাম্নে বসে হাত দেখাছে এমন দৃশাও হলভ নয়। হাত দেখান ও নিজের ভবিষ্যত জানবার ইচ্ছা বে শুধু আমাদের দেশের লোকেদেরই আছে তা নয়, এ ত্র্বিতা পৃথিবীর সর্বতি সমানভাবে আছে। এমন কি ইউরোপের সক্ষ্রেষ্ঠ দেশ যে জার্মানি সেখানকার রাজধানী , বার্লিন সহরের পথে এই রকম গণক ঠাকুর দাঁড়িধ্র

থাকে জানি ক্রিনা লোকলের প্রিমান্ত বলে ক্রি বেশ ড্-পর্মা রোজ্মারণ করেন।

বালিনের পথে আৰু একটি লোক থাকে म् यमि ६ अनक नम्र, छट्ट्व ८मः भगकरम्बः (БС টের বেলী ওস্তাদ। এই লোক্টি সামনে একখানা বড় টেবিল রেখে দেয় এ লোক্জন জমলে কি সুব অব্যোধ্য ভাষা উচ্চারণ কোরে ভান হাত্রের ভক্নীর ডগাটা টেবিলের ওপরে চেপে ধরে। ুকিছুক্র এই ভাবে ধরে রাধ্বার প্র সে আঙু শটা তোলে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অত্রড় ভারী টেবিল সঙ্গে সাঞ্চে আসতে আরম্ভ করে। এই ভাবে সে লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মিৰে দিয়ে বলে যে, সে এমন বিস্থা জানে যাতে পরলোকের সমস্থবর জানতে পারা যায়। যাদের আত্মীয়-সঞ্ন প্রলোকে গিয়েছে তারা যদি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে ठांत्र, अथवा जात्मत्र काट्ड, याम किছ थवत भाजांबात शहराक्तन इत, जाहराटन (म केकि) সে কোরে দিতে পারে। বলা বাহুণ্য, প্রিয়-क्रम महत्र शहल लाहक अज्ञानकः हे ज्ञालक সংবাদ জানবার জন্ম আকুশ হোমে থাকে ব এই লোকটি টাকা নিয়ে ইহ-পর্যোদ্ধের দূতগিরী করে। প্রত্যেক শবর পাঠাতে জারু থবর আনতে আলাদা ফি শাগে। এই উপাদে লোকট প্রতাহ বিস্তর টাকা বোজগার করে। আমাদের দেশের কেন্ট এখনো এ ব্যবসাটায় হাত দেয়-নি, ধনি কেউ তালমাফিক স্ক করতে পারে তা হোলে তার বেশ ছ-পয়্যা হোতে পারে।

#### মোপাদার মৃত্যুর কারণ

ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক গী ছা মোপাসাঁর নাম পৃথিবীর প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই জানেন। মৃত্যুর কিছু পুর্বেং তিনি পাগল হোয়ে গিয়েছিলেন, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভিনি পাগুলা গারুদেই মারা ধান। তাঁর মত লোক হঠাৎ কেন যে পাগণ হোমে গেলেন সে সম্বন্ধ অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু আসল কারণ এখনো রহভার আবরণে আবৃত রয়েছে। মৃত্যুর কিছু পূর্কে ডিনি এক নারীর সম্পর্কে এসেছিলেন। এই নারী সম্প্রে অনেক কানাখুৰা গুনতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কেউ ম্পাষ্ট কোরে কিছুই বলে-নি। Francois Tassart মাপাসার চাকর ছিল। সে ৮৮৩ থেকে ১৮৯৩ পর্য্যন্ত তাঁর দেবা করেছিল। Tassart ১৯১ - অংশে মোপাদা সম্বন্ধে এক-থানি পুস্তক প্রকাশ করেছিল। এই পুস্তকে সে এই নারীটি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানের সঙ্গে গুটকতক কথা লিখেছে! সাবধানে লিখিলেও ভার লেখার ভিতর দিয়ে এই নারীর ওপরে তার ক্রোধ ফুটে বেরিয়েছে। মোপার্সা ১৮১১ অব্দে বড়দিনের সময় তাঁর মার কাছে গিয়ে পাকবেন বলে কথা দিয়েছিলেন কিছ তিনি সেধানে না গিয়ে গুইজন রুষণীর স্কে অক্ত জ্যোগায় চলে যান। এই ছুইটি নারীর মধ্যে একজন সেই নারী। এইখান পেকে ক্ষিরে এসেই তাঁর মস্তিক্ষ বিক্ষতির লক্ষন বিশেষরূপে ফুটে উঠতে থাকে। এখান থেকে ফিরে ছই স্থাহের মধ্যে ডিনি ছই-ছইবার

আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেন। Tassart বলে বে, সেদিন রাজি বেলা সেও তার মনিব 'Bel Ami' নামক জাহাজে শ্রমণ করছিলেন এমন সময় মোপাসঁ। ছুটে এসে তাকে বল্লেন বে, তিনি গলার ছুরি দিয়েছেন। মোপাসার দর্মাক্ষে রক্তা। Tassart তথুনি ডাক্তার ডাকিরে তাঁর ক্ষত্মান সেলাই করবার বন্দোবস্ত কোরে দিলে। এরই করেকদিন পরে আর এক রাত্রে তার মনিব হঠাৎ চীৎকার কোরে উঠলেন—যুদ্ধ বেধেছে। তিনি মনে করেছিলেন বে, জার্মানির সঙ্গে আবার ফরাসীদের লড়াই বেধে গিয়েছে।

এর পরেই তাঁকে পাগলা গার্দে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। পাগলা অবস্থায় তিনি দিন ब्रांड मान कदास्त्रन (४, ठाविनिक (४) क्या তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে। একবার তিনি একটা বিলিয়ার্ড থেলার বল ছুঁড়ে আর একটি পাগলের মাধায় মেরে তাকে খুন করে ছিলেন আর কি ৷ কখনো বা তাঁর মনে হোভো যে, তিনি বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। সে সময় তিনি এমন সব বড়লোকী চাল ছাড়ভেন যা দেখে হাসি সামলানো দার ছোতো। এই সময় তাঁর মেঞ্চাজটা একট্ ভাল থাকতো। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি বড়শেকী মেভাজে কাটাজিছলেন এবং এই মেজাজটা থাকতে পাকতে মৃত্যু এদে তাঁর সমস্ত ষ্মুগার অবসান কোরে দিয়ে গেল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

1. 6.- 28

১ম বর্ষ ]

3000

[ ১০ম সংখ্যা

120h 23.



কার্য্যালয় ২•৮া২এফ কর্পভয়ালিস্থ্রীট, কলিকাতা।

প্রতিদংখ্যা

বাধিক মূল্য ২৯/•

হই টাকা হই আনা।

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



ऽभ वर्ष] ऽएडे देवभाश, ऽ७०० [ ५०:

#### ক্ষায়কথা

রাশিয়া থেকে প্রায়ই সংবাদ আসে যে,
সেথানকার লোকেরা থেতে পাছের না, শীতে
তাদের ভয়ানক কট হচ্ছে, আরও অনেক
রকম সংবাদ পাওয়া যাছে, যে সব কথার
আলোচনায় সন্ধার আডাটি বেশ সরগরম
হোয়ে ওঠে। সে সকল সংবাদ সত্য হোতে
পারে, মিথাও হোতে পারে; সত্য মিথায়
জড়ান হোতে পারে। তার মধ্যে সত্য কথা
বেশী কি মিথাকেথা বেশী তাও বোঝবার
উপার নেই। যাঁদের হাত দিয়ে এ সব সংবাদ
আমরা পাছি, তারা যে হরিশ্চন্দ্র নন, তার
প্রমাণ আমরা একাধিক বাব পেয়েছি, কাজেই
সংগাদগুলি গ্রহণ করবার আগে একটু সুনের
ছিটে না দিয়ে গ্রহণ করতে মন চায়না।

রাশিয়ার সংবাদ সত্য হোক আর মিগ্যা হোক, সংবাদগুলি এমন ভাষায় প্রকাশ করা হয় যে, তা পড়ে আমরা আঁথেকে উঠি। এ ব্যাপারে সংবাদদাতা ও গ্রহীতা ছই দলেরই বাহাছরী আছে। যাঁরা সংবাদ পাঠান তাঁরা এমন ভাষার তাকে সাজিয়ে তোলেন যে, তা পড়লে মাসুষের মন স্বতঃই আঁথকে না উঠে থাকতে পারে না। আর আমরা অর্থাৎ সংবাদ যারা পড়ি তারা আঁথকে উঠি বটে, কিন্তু ঐ পর্যান্তই। আমরা মানুষ কিনা, তাই মানুষের প্রতি আমরা ঐটুকু কর্তব্য কোরেই থেয়ে-দেয়ে গুয়ে পড়ি।

কলকাতার সহরে যাদের বাস, তাঁদের
মধ্যে ক-জন লোক জানেন তা বলতে পারি না,
একবার যদি তাঁরা 66 প্র করেন তা হোলে অতি
সহজেই জানতে পারেন যে, সহরে কত হাজার
লোক গৃহহীন! রাজি বারোটার পর যদি কেউ
হাওড়া পুলের পরের রাস্তায় বেড়াতে বের
হন, তা হোলে তিনি দেখতে পাবেন যে, ফুটপাথের ছ-ধারে কাতারে কাতারে লোক পড়ে

ঘুমোজে ৷ এই সব লোক কোথা থেকে এল, কোথায় ভাদের জন্ম, কে তালের পিতা মাতা, কোথায় এবং কি উপায়ে তাদের খাওয়া চলে, প্রত্যহ খাওয়া পায় কি না, যদি কেউ এ সংবাদ জানতে চেষ্টা করেন তা হোলে বুঝতে পারবেন যে, এথানকার অবস্থা রাশিগার তাবস্থাব চেয়ে কোনো অংশেই ভাল নয়।

আমরাশীতের দিনে দেখেছি, এরা সেই হিমে উদার আকাশের তলায় নিয়াবৰণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বেউ বা শতহিয়া পরণের বস্ত্রথানি খুলে সর্বাঙ্গে মৃতি দিয়েছে, কেউ বা ময়রার দোকানের উন্নের মধ্যে আধ্থানা দেহ প্রবেশ ক্রিয়ে দিয়ে শীত নিবারণ করছে। দশ বছর আবাগে যে দুখা দেখেছি এখনও সেই দুখা দেখাছি। আৰু রাশিয়ার ছংগ চদিশার সংবাদ সংবাদপতে যে রকম ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা হচ্ছে, এথানকার কোনো সংবাদ পত্র এই দহরের এই হুদিশার কথা তেমন কোরে প্রকাশ কবে-নি। আমাদের দেশের বড় বড় দাতাকণদের কর্ণে এই সব প্রীবদের হাহাকার কথনো পৌছঃ না।

এই তো সহরের অবস্থা প্রীগ্রাম অর্থাৎ "অ:মার যোনার বাংলা আমি ভোমায় মৃত্যু, অনাহার, অজতা সেধানে রাশিয়ার চাইতে কম নেই। সব থেকে বড় হর্দশার কথা এই যে, সেখানকার কোকেরা বেশ সম্ভূষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করছে। ভারতবর্ষের একজন গ্রহণ জেনারেল এদের এই অবস্থা **(मरथ** क्योदबब कांग्र। (कॅरम रलाहिल्सpathetic contentment of the starving millions. সে গ্ৰহ্ম কেন-বেল চলে গেলেন,কত গ্ৰগ্ৰ জেনাবেল এলেন ভাবিলক লক্ষ টাকা কমিয়ে দেশে গেলেন কিন্তু এপানকার ভাবস্থা গুচ্লানা।

অবস্থা ঘোচাৰার চেষ্টা না করলে প্রাক্ত-তিক আবহাওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন হয়-লা ৷ আক্র অসহযোগীদের একদেশ স্বেচ্ছাদেবক প্রতিজ্ঞা করছেন মৃত্যু পর্যান্ত নিরুপদ্রর থেকে আইনভন্ন করণেন বলে, আর একদল চেষ্টা করছেন কাউন্সিলে চুকে ইঞ্জিনের কল বিগড়ে দেবেন বলে। কিন্তু আজি যদি শক্ষ স্বেচ্ছা সেবক একদিনে জালিয়াবাগের মত আর (कारना दार्श ज्यान (पत्र अवन धक्पन গ্রিয়ে সভাই যদি শাসন্বস্তের ইঞ্জিনটা বিগড়ে দিতে পাৰে তা হোলে দেশ থেকে জল কট, বাাধি, অজ্ঞতা দূৰ হবে কি ?

পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানে প্রেমটা বড় বি 🖺 ভালবাসি"র অবস্থা আবও শোচনীয়। আকার ধারণ করেছে। নেতারা বলছেন যে, সেখানে নীত গ্রীয়ে সমান জলকষ্ট। ব্যাধি, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ এত বেড়েছে যে,

কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। তাঁরা এমন অবস্থায় পৌচেছে যে, এ কথা প্রকাশ এক বৈঠক কোৰে ছই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা না কোরে আর উপায় নাই। প্রেমের বন্ধন স্থাপন করতে চেন্টা করেছিলেন কিন্ত তাতে তাঁৱা কৃতকাৰ্য্য হোতে না পেৰে क्टिंदर शिद्यद्रहरू। देवर्ठक दकाद्र योग द्रश्यम স্থাপন করা যেও তা শোলে আজকের নেতাদের আর এ কাজে হাত দিতে হোতো না। কারণ এ সম্পর্কে এভ সভা স্মিতি কৈঠক ইতিপূর্বে হোয়ে গেছে খে, এতদিনে সে প্রেম বেশ নিবিড় হোয়ে উঠ্ত। বৈঠক কোরে এ জিনিধ হয় না বার বার যে কথা প্রমাণিত তোয়ে গিয়েছে ৷

হিন্দুই হোন আর সুসল্মান্ট হোন, ধর্মের গোড়ামী না ছাড়তে পারণে এ প্রেম স্থায়ী হওয়া কথনো সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থের পায়ে যদি লোকিক ধর্মকে বলি দিতে পার ভবেই এ প্রেম সম্ভব তা না হোলে ওসব কথা তোলাই রুথা। আমাদের নেভারা যে এই সহজ কথাটা বোঝেন না এমন কথা বলে তাঁদের বুদ্ধির ওপর ফটাক্ষ করতে সাহসকরি না, তবে এই অতি সত্য কথাটি প্রকাশ কোরে বলবার সাহস যে কারো নেই সেটা অতিশয় ভয়ে ভয়ে প্রকাশ করতে হচ্ছে। কথাটা শুনতে যতই অপ্রিয় হোক না কেন, এটা স্ভ্য বথা। চাৰক্য-শাস্থে যদিও অপ্রিয় সভ্য বলতে বারণ করা হয়েছে, তবুও ঘটনাচঞ

#### প্রেম পরীক্ষা

দক্ষিণ আমেবিকার স্থান্দর সন্ধা। পরিকার নক্রথচিত আকাশের নীচে জুয়ান পা∤সিয়া একটি বাড়ীর বাইরের রাস্তার দাঁড়িয়ে আছে। ঐ বাড়ীতে থাকে কুমারী জুয়ানীতা। গাদিয়াৰ দক্ষে জুয়ানীতার পরিচয় নেই,---তবু গাসিয়া ইাভিয়ে আছে। ঘণ্টার পর षणी (कर्षे योद्रह, जोश पिर्य विविध सन প্রবাহ চলে যাজে, চারিদিকের বাড়ীর জানালা দিয়ে বাতির আলো ঠিক্রে এদে বাস্তায় পড়ছে, কত তরুণ তরুণী বারানার বেলিং ধরে পাল করছে, গাদিয়ার দেদিকে জ্রাক্ষপ নেই—আর এই যে দে এমিভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেদিকেও কারো দৃষ্টি নেই।

এ ত সে দেশে নুতন কিছু নয় কিয়া অভুত্ত কিছু নয়। দক্ষিণ অ'মেরিকার উক্তয়ে প্রদেশে স্দ্রার পর এই মধুব দুখ্যের অভিনয় হয়ে যাতে—সে দেশেব তরুণ সম্প্রদায় এনিচাবে রাতের পর রাত তাদের প্রিয়ার প্রতীক্ষা করে থাকে।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল, আৰু প্ৰায় জুয়ানীতা গাসিয়ার দিকে ফিরে চাইলে না ---বাক্যালাপ ত দূরের কথা। প্রতিদিন সে যার—জুমানীতার পিছু গিছু ধাবভাবে,

বিনীতভাবে তার বাড়ীর হয়ার পর্যান্ত চলে ঐ তঙ্কণ ভক্ষণীর দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করবে থাকে। দুরে গিজার ক্শে বিহাতের নিতাত্তই অভদ্তা। আলো ঝিল্মিল করে ওঠে, আর তার পেছনে টামগাড়ী আলোকে অল্ অল্ করতে করতে ছুটে থার।

সাতদিন পরে জুয়ানীতা ভার দিকে চেয়ে একটু হেদেছে—স্থতরাং আশা আছে। পর দিন মাথা নেড়ে অভিবাদন জানালে, ভারপর কথা ফুটুল।

ভারপর ছ-মাস কানাকানি আলাপের পালা! সেগুলি সহজ কথা ৷ জুয়ানীতা থাকৰে তার ঘরের বার্কার থামের আড়ালে আর গাসিয়া থাকবে রাস্তার কোন ল্যাম্প পোষ্টে হেলান দিয়ে খাড় বাঁকিয়ে!

ছ-মাস অগ্নি-পরীকার পর অন্তরের বাাকুণতা যথন তীব্ৰ হয়ে আদৰে, তথন জুয়ানীতা বেশ করে প্রসাধন করে, কুচকুচে কালো চুলের বেণী এলিয়ে ভ্রারের কাছে নেমে আসবে,—মাত্র একটি ঘণ্টার জন্ত এই একটি ঘণ্টা গাসিয়া তার আনন্দের স্বৰ্গ হাতের কাছে পেয়ে—

ভূবন ছাঁকিয়া তাহার কাগিয়া আনিবে প্রেমের ভাষা, সোহাগে আদরে হাতথানি ধরে জানাইনে ভালবাদা !

জুয়ানী তার মা, বাবা, ভাই বন্ধ কেউ সেপথ দিয়ে ধাক না কেন দরজার আড়ালে

আদে—তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে না। তাদের দেখতে পাওয়াটা সে দেশে

দেখতে দেখতে একটা বছৰ কেটে গেল জুয়ান গাদি রার মা বাবা জুয়ানকে সঙ্গে করে দামাজিক নিম্মানুদারে জুলানীতার বাড়ীতে এনে উপস্থিত হলেন। সাদ্র সন্থাধণ, আদর অভার্থনাচল, জুগানীতার পরিবারের সকলের সক্ষে এদের পরিচয় হয়ে গেলা এদের আসার কথা আগেই জানা ছিল কাজেই জুগানীতার মামা, মামী পিনি, খুড়ো জ্যেঠা, নিকট, দূর সকল রক্ম আত্রীয়েরা এদে জুটেছেন। সমবেত সকলে তথন থিরে বদে 'শাটে' পাতার রদ (চায়ের মত) ক্রপোর চামচ দিয়ে পান করলেন। এই শামাজিক অনুষ্ঠানটি আগাগেছে। বাহ্যিক নিয়ম জ্মাচারে পূর্ণ।

এর পর সপ্তাহে একদিন করে গাসিঞা এ বাড়ীতে আস্তে পারে। ত্রালের পালে দাঁড়িয়ে প্রেমের অভিনয় আর নয়। এখন থেকে জুয়ানীতার সঙ্গে গালিয়াকে আর একলা থাকতে দেওয়া হবে না—জুয়ানীভার যা, ভাই, বোন, বা আর কোন আছীয় স্ব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। গাসিয়া ইচ্ছা করলে জুয়ানীভাকে নিয়ে থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপ দেখতে যেতে পারে, কিন্তু যার খুসি একজন সঙ্গে যাবে। পাকা দেখার (engagement ) পর জ্জনকে পাঁচ মিনিটের **জন্ত**ও আর নিভূতে থাকবার উপায় নেই।

এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার পর জুগানী-ভার সঙ্গে গাসি গ্লার বিষে হয়ে গেল।

এমিভাবে এত কট করে একটা বিয়ে
বাগাতে হয় বলে সে দেশের বিয়ে বড়
ভাঙে না। এমন ঝকুমারী করে যদি বিয়ে
করতে হত তবে আমাদের দেশের অনেক
য়্বকেরই আইবুড় থাকতে হোতো। এমন
অসীম ধৈর্যা যে কারোই নেই একথা বলতে
পারি না—তবে তেমন দৃষ্টাত বিরশা!

— ভান্ন —

#### চীনা বিনয়

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে
চিঠি লিখতে হলে একজন চীনাম্যান আরম্ভ
করবে—'হে আমার জ্যেষ্ঠ প্রাতা! মানব
জীবনের যত স্থা স্বছ্রুকতা সব আপনার
উপর বর্ষিত হউক, ইহাই আপনার নিরীহ
ত্র্বল কনিষ্ঠের একান্ত অভিপ্রায়।'

নিজের পরিবারের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে আমাদের দেশে অভি বিনয়ী কেউ কেউ যেমন বলে থাকেন—'আমি ক্লাদিপি ক্লুল কীট'—সেই রকম ভারাও বলে—'আমরা ক্লুল পিপীলিকা।'

থামের ওপর বিশ্বে—'আমার সামান্ত

কুটীর হইতে আমার জ্যেষ্ঠভাতার গৌরব-মন্ন মুক্তার প্রসাদে পৌছে। আমাদের দেশে মুসলমানদের কথান্ববার্তান এমন বিনন্ন প্রচলিত আছে—বেমন—'মেবা গ্রীবশানা, আপ্কা দৌলতথানা।'

ভারপর,—

শহাসহিম মহাপ্রাণ উদার জ্যেঞ্জাতা বিনি সম্মানের উচ্চত্তবে ধাপে ধাপে উঠিতেছেন তৎসমীপে—'

বিনয়ের চুছান্ত দীমা দেখা যায় চিঠিব শেষভাগে—"নিম স্বাক্ষরকারী, আপনার একান্ত বাধ্য মর্কট, মহামহিষের ক্রপালাভাকাজায় হস্তোজোলন পূর্বক প্রার্থনা করিতেছে যে, মহাত্রা দলাপরবশ হইয়া এই হত দরিদ্রেব জীণগৃহে পদার্শন করিয়া পিপীলিকাদিগকে ধন্ত করিবেন।"

তারপর বিনয়ের পরাকাণ্ডা দেখাইবেন তিনি ধিনি কুদ্রাদিপি কুদ্র অকরে নাম স্বাক্ষর করতে পারবেন—সে স্বাক্ষর অবোধ্য হোক তাতে ক্ষতি নেই।

## ভবিষ্যতের জীবন-দঙ্গিনী

একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ বিবাহিত ব্যক্তি জানিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনের সঞ্জনীকে বেছে নেবার আগে মেয়ের মার নিবেই বিশেষ নজর রাধা দরকার। এই নিষ্কমে এই থেকে জাগন্তক ভদ্রলাক মেরের কাব্দ করলে ভবিষাতের পারিবারিক জীবন বাগই হোন, আর ভ্রাতাই হোন—মেরে হংশমর হ্বার সম্ভাবনা কম। সম্বন্ধে সঠিক কোনো ধারণাই করতে গারেন

সমুখে যে দীর্ঘ কর্মায় জীবন পড়ে আছে, বিয়ের আগো সে কথা জুলে গেলে চলবে না—কারণ এই স্থায়ি সময়ের মধ্যে মেয়ের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটবেই ঘটবে,— তথন দেখতে পাবে যে, সে তার নিজের মত হয়-নি—তার মার মত হয়েছে!

বর্তনান দেখে যদি বিদ্নে করতে হর
তবে ত পরী নিবলাচন গোজা। কিন্তু যদি তুমি
তোমার সন্দিনীটি ভবিষাতে কেমন হবে তাই
জানতে চাও, তবে তার মায়েব দিকে তাকাতে
হবে। মায়ের চরিত্র যদি স্থানর এবং মধুব
হয় তবে তুমি নিশ্চিত্ত হতে পার এই ভেবে
যে, ঐ বয়ণে ভোমার পদ্মীটিও ঐ রক্ষের
হবে।

মার একটা কথা জেনে রাধা ভাল,—
বাইরের সাল্ল পোয়াক কিলা রূপের মোহে
ভূলে কথনো বিয়ে করতে যেয়োনা। মেয়ে
দেখার প্রথা আনাদের দেশে আছে কিল্ত
সোল কোন কাজের দেখা নয়। মেয়েকে
সালিয়ে গুজিয়ে একটা জড়পিগু কাপড়ের
পুঁটুলী তৈরা করে দশজন অপরিচিতের
সামনে এনে হাজিয় করে দিলে বলির ছাগ
শিশুর মত ভয়ে আড়প্ট হয়ে থাকাই তার
পক্ষে সাভাবিক, নিভাল্ত সাহস যার বেলী
সে এক কথাব জবাব দিতে পারে।

এই থেকে আগন্তক ভদ্রলাক মেরের বাপই হোন, আর ভাতাই হোন—মেরে সম্বন্ধে সঠিক কোনো ধারণাই করতে পারেন না— তিনি এই টুকুই শুরু বুঝতে পারেন যে, মেরেটি দেখতে কেমন, কালো কি ফরসাকানা কি খোড়া, কালা কি বোবা—এই পর্যান্ত । তার আসল যে জিনিষ্টি স্বভাব—পরিবারের স্থুব হুংখু যার গুপর নির্ভর করে, সে জিনিষ্টি দেখা হরে ওঠেনা।

সে জিনিষ্ট দেখতে হলে তাকে স্বাভাবিক

অবস্থায়, দে কি ভাবে চলা ফেরা করে, তাই

নেখতে হবে,—ভাকে কেউ দেখছে এ কথা

নে টের পেলে ভ্লিয়ার হয়ে যাবে, আর লজ্জার আবরণে তার সভাবটা চেকে ফেলবে; কাজেই দে যেন জানতে না পায় এমিভাবেই লুকিয়ে লুকিয়ে দ্ব দেখতে হবে। খেঁজে নিয়ে দেখৰে বেলাকয়টা পৰ্যান্ত সে বুমোর, কাপড় চোপড় গার ঠিক থাকে কি না, চুলগুলো বেশ পরিপাটি করে হাথে না এলোমেলো হয়ে যায়, কাপড় জামা বেশ প্রিদার প্রিচ্ছন রাখতে পারে কি না, গায়ে হাতে পায়ে ময়লা জমে থাকে কি না ? আব সবাৰ ওপর দেশতে হবে সে তার মায়েব সঙ্গে কি ভাবে কথাবাতী বলে,—যদি সে ভার মায়ের সঙ্গে খিট্থিট্ করে, কথায় কথায় ক্লা জবাব দেয়, ঠিক জানবে সে ভোমাকে খাতির করবে না—কারণ স্বভাব যায় না মলে।

— ডামু—

# বিধি ও বিধাতা

( গল্প )

()

শ্রীকান্ত সেনিন সনেকক্ষণ ইত্তত করে
অনেকবার সামনের বারান্দাটার পারচারি
করে শেয়ে যা থাকে অনৃষ্টে বলে একেবারে
স্থানার বারা গজেন বারুর বসবার ঘরে চুকৈ
পড়ল এবং কোনও রক্ম ভূমিকা না করেই
বলে কেলে—আমি আপনার কন্তার পানি
প্রার্থী।

গজেন বাবু তখন ঘবের মধ্যে এক-

শানা ইন্ধি চেয়ারে বদে তাঁর অতি প্রিয়
কবি ওয় উদ্ভয়ার্থের কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলেন।
শ্রীকান্তর কথা শুনে বইথানি মুড়ে চশমানী থুলে
তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে
বলসেন—ভোমার কথা শুনে আমি আজ থুব
খুনি হলুম। তুমি সব রক্ষেই আমার ক্লারে
যোগ্য পাত্র, কিন্তু এ বিবাহে একটা বাধা
আছে শ্রীকান্ত।

শ্রীকাস্ত চম্কে উঠে বল্লে— সে কি ! কি বাধা রয়েছে জিজেন করতে পারি ?

গজেন বাবু তাঁর সামনের চৌকীখানা দেখিয়ে দিয়ে গভীর ভাবে বল্লেন—এইখানে বোনো। তোমাকে স্পষ্ট করে সব কথা বলছি শোনো—

শ্রীকান্ত যন্ত্রালিতের মত নির্দিষ্ট আদনের ওপর গিয়ে বদল, গজেন বাবু অধিকতর গজীর কঠে বলেন—আমরা যে প্রন্ধের উপাসক এ কথা বোধ হয় তোমার অবিদিত নেই! কিন্তু তুমি পৌত্রলিকের সন্তান। আমার কন্তাকে গ্রহণ করতে হলে তোমাকে আমা-দের স্বধর্মে দীক্ষিত হতে হবে।

—কেন গজেন বাবু, ভিন্ন ধর্মাবলদ্ধী স্ত্রী-পুরুষেব কি বিবাহ হতে পারে না গু

—দে হতে পার্তা, যদি এদেশে সেরপ কোনও বিবাহ বিধি প্রচলিত থাক্তো। তা ষথন নেই, তখন হয় তোমাকে ত্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হতে হবে, নয়ত হিন্দুমতে পত্নী গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমার ক্তার বিবাহ ধে শেষের মতে হতে পারেনা, এ কথা আশা করি তোমাকে আর বিতীয়বার বলগার প্রয়ো-জন হবেনা।

আছো, আমি ধদি আমাদের বিবাহ তিন আইন অমুদারে রেজেট্রী করে নিই তাহলে তো আমি ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ না করেও স্থার-মাকে বিবাহ করতে পারি।

- —পারো; কিন্তু আমি সে সর্তে ভোমাকে কন্তা সম্প্রদান কর্ত্তে প্রস্তুত নই। পৌত্তলি চভার পদ্ধিণতা ধুরে মুছে তুমি যদি নির্মাল
  হতে না পারো, ভাহলে মুরমাকে লাভ করবার আশা হান্দ্রে পোষ্ণ কোরো না।
- —বেশ আমি তাহলে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ষে দীক্ষিত হয়ে আমার পৌত্তলিকতার পাপ প্রকালন করে আস্বো—
- —কিন্ত তুমি ভূলে যাজ্য শ্রীকান্ত যে, আমি ও আমার কতা খৃষ্ঠ সমাজভূক্ত নই স্থতরাং আমাদের সমাজের বাইরে এ বিবাহ হতে পারে না!
  - —আপনাদের সমাজ কি এত অমুনার ?
- এথানে তো উদারতার কোনও প্রশ্ন আসছে না এটা হছে যে সমাজ বিধি। আমি যে সম্প্রদায়ভূক্ত এবং যে সমাজের মধ্যে বাস করছি তাকে যদি অস্বীকার করি বা তার বিধি নিয়ম যদি অগ্রাহ্য করি তাহলে আমার পক্ষে সেটা সমাজের শক্রতা সাধন করা হবে। প্রত্যেক সমাজের লোকই যদি তাদেব স্ব সমাজকে না মেনে চল্তে চায়

ভাহলে বে আর সমাজের বন্ধন থাকে না, শৃঙালা থাকে না।

এই সময় স্থরমা বরে চুকে বল্লে—বাবা আপনার জনখাবার আনবা কি? প্রীকান্ত স্থরমাকে দেখেই উত্তেজিত ভাবে বল্লে—বেশ আমি তবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মমতেই স্থরমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হচ্ছি। বলে সে স্থরমার একটা হাত ধরে গজেন বাবুকে প্রণাম করলে। গজেন বাবু তাদের মাথায় হাত রেখে বল্লেন—উত্তম, তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্কাদ গ্রহণ কর।

#### (२)

শীকান্ত ও স্থ নার শুভ বিবাহ সম্পন হয়ে
যাবার পরদিন গজেন বারু বলেন—শীকাম্ব,
আজ তোমাদের বিবাহটা রেজেটারী করে
এস।

শ্রীকান্ত আশ্চর্যা হয়ে বলে—কেন! রেজেষ্টারী করার তো আর কোনও প্রয়োজন নেই। সামি তো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মমতে ও ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেছি।

- —ভাহোক, তবু বেজেপ্রারী করে রাধা ভাল, আইনের চক্ষে ভাহকে ভোমাদের এই বিবাহ স্থাসিদ্ধ হয়ে পাকবে।
- ব্রাক্ষধর্ম পদ্ধতি অনুসারে বিধাহ করাটা তাহলে বে-আইনী ব্যাপার বলুন!
  - মাহা তা কেন, তুমি নিতান্ত বালক

দেখছি। বলি, ভবিষ্যতে যদি কোনকপ বৈষ্যিক গোল্যোগ উপস্থিত হয়, বেজেন্তারীটা করা থাকলে আর কোনও হাসামা নেই।

— বৈষয়িক গোলযোগই বা উপস্থিত হবে
মনে করেছেন কেন ? পূজাপাদ আচার্য্যের
সন্মুখে অসংখ্য নিমন্ত্রিত ভদ্রমগুলী ও ভদ্র
মহিলাদের সন্মুখে ভগবানের নাম নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে আমি যখন আপনার ক্যাকে
পদ্মীরূপে গ্রহণ করেছি তথন তো এ বিবাহ
সার সামরা কেউ স্বীকার ক্রতে পারবো
না

গজেন বাবু ছ-একবার ঢোক গিলে একটু যেন কুন্তিত হয়ে বল্লেন—বলি, আমরা না হয় সন্বীকার নাই করলুম, কিন্তু দেশের রাজ-বিধি যে সেটা মানবে না তার কি উপায় করছ ?

—আযাদের ধর্ম-বিবাহ যদি বৈদেশিক রাজবিধি না মান্তে চায় তাহলে আমরা সে বিধিকেই অগ্রাহ্য করবো বিধাতাকে অস্বীকার করবো না।

কিন্তু সংসারে থাক্তে হলে এবং বিদেশী
রাজার অধীনে বাস করতে হলে তার বিধিকে
অগ্রাহ্য করাটাতো ঠিক বৃদ্ধিমানের কাজ হবে
না শ্রীকান্ত!

—বৃদ্ধিনানের কাজ না হলেও অন্তত্ত সেটা ত্থানুষ্টের কাজ হবে না, আগনি একজন পরম বিনিষ্ঠাবান সভ্যাশ্রমী ভক্ত ব্রাক্ষ্য, আপনি কি আমাকে উপদেশ দেন যে, আমাদের এই

পবিত্র মিলনটি রেজেষ্টারী করাতে গিয়ে আমি কাপুক্ষের মত আমার ধর্ম ও ঈশ্বরকে অশ্বীকার করে আসবো! জীবনের এই নৃতন পথে চনতে গিয়ে যাত্রার প্রারম্ভেই আমি এত বড় একটা অসভ্যকে অবশ্বন করবো!

গজেন বাব এবার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে
বলেন—তোমার ধর্ম ও ঈশ্বরকে আমি
অস্বীকার করতে বলছি না শ্রীকান্ত! আমি
চাচ্ছি যে, আইনের চক্ষে আমার কল্পা ভোমার
উপপত্নী বলে পরিচিত না হয় এবং ভোমাদের
সন্তান যাতে জারজ বলে উরিধিত না হয়
ভারই একটা শ্ব্যবন্থা করা ?

শ্বীকান্ত গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বর্নে—
স্বধর্মে আপনার একট্ও আন্থা নেই দেখে
আশ্চর্যা হলুম গজেন্দ্র বাবুঁ। অথচ আপনারই
একান্ত সনির্বন্ধতার আমি আপনার ধর্মকেই
সতা বলে গ্রহণ করেছি, কারণ আমি বিশাস
করি বে, যে কোনও ধর্মেরই আন্তরিক অনুসরণ
করণে ঈখরের সান্নিধ্যে পৌছোতে পারা বার।
বিভিন্ন ধর্মানত সেই পরম ব্রহ্মের মন্দিরে গিয়ে
ওঠবার বিভিন্ন পথ মাত্র! সে যহি হোক
এখন আপনাকে আমি ছ-একটা কথা
জিজ্ঞাসা করতে চাই, সত্য উত্তর দিন—
আপনি কি স্ক্শিক্তিমান ভগবানের অন্তিত্বে
বিশ্বাস করেন ?

—ই।, সর্বান্তকরণে।

- তাহলে, আমাদের এই বিবাহ যে তাঁর

চক্ষে কিছুমাত্র অবৈধ নয় এ কথাটা আপনি সর্বাস্তক্রণে মানতে পারছেন না কেন ?

- কারণ আমি একজন সামাজিক জীব, এবং কতকপ্তলি রাজবিধির অধীন বলে !
- --ভাহলে বিধাভার চেয়ে বিধিই আপনার কাছে অধিক মাগ্ৰ ?
  - —আমিও ছই-ই সমান ভাবে মানি !
- —অর্থাৎ আপনি কোনোটাই মানেন না। কারণ বর্তমান অবস্থায় একটাকে মান্তে গেলে সার একটা অস্বীকার করা ছাড়া আর স্বস্ত উপায় নেই! বাই হোক আপনায় শোচনীয় অবহা দেখে আমি বড়ই ছঃখিত। কিন্ত ব্ৰাক্ষসমাজ আমার জীকে উপপত্নীর আখ্যা দিলেও এবং আইন আমার পুত্র কভাকে জারজ নামে অভিহিত কর্বেও, আমি আমার ধর্ম ও বিধাতাকে অস্বীকার করে কোন্ত दिनहै **अ विवाह** दबस्ब होती क्रांद्वां ना जान-্বেন। এই বলে জ্ঞীকান্ত যথন ঘর থেকে বেরিয়ে মাচিছল গজেন্ত বাবু তাকে ডেকে বল্লেন— ভাহলে এটাও তুমি জেনে যাও শ্ৰীকাম যে, আমি জীবিত থাকতে আমার কলা কোনও দিনই তার ওই সাইনের চক্ষে অবৈধ স্থানীর সাহায্য কংবে না। যতদিন না তুমি বিবাহ রেজেষ্টারী ক্ষাতে স্থত হচ্ছ, ততদিন সুরুষা আমার এথানেই অনুঢ়া ক্লার মতই অবস্থান করবে বুঝলে ?

শ্ৰীকান্ত ঈষৎহাস্ত করে বল্লে--ভূল

দিন তার স্বামীর ছন্দান্থ তিনী হয়েই চনরে এ বিশ্বাস আমার আছে! পিতার অঞ্ব ও সৃঢ়তার সে কিছুতেই অনুযোদন করবে না ! अठकांन ध्रत (मर्**भ छ**न चात्रि (४ अक्रमन অধোগ্যা নারীকে আমার জীবন-সন্ধিনীরূপে ৰরণ করি নি এটা অ'পনি নিশ্চিত জানবেন।

এই সময়ে হ্রমা কি প্রয়োজনে সে ঘরে প্রবেশ করতেই গজেন বাবু বল্লেন সরমা কোনও কাৰণে আমার পুনরায় অনুমতি না ণাওয়া পর্যান্ত এই উত্কত অর্কাচীন যুবকের সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্বন্ধ আৰু থেকে একে-বারে ছিল্ল না হক অক্তডঃ বিচ্যুত রাথতে হবে व्याप १

হুর্মা কোনও উত্তর দেবার আগেই ঐকান্ত বলে,—হুরো, ভোষার পিতাকে প্রণাম করে আমার সঙ্গে চলে এসো---যেখানে বিধাতার চেয়ে বিধি বড়ুসেথানে তোমার আর একসুহুর্ত অবস্থান, আমি ইন্ছা করি-নি---বলে শ্রীকান্ত ছারের দিকে অগ্রসর হলো।---

ক্রোধে ক্লোভে বিশ্বরে নির্মাক হোরে ধ্যে গদেকবাৰু দেখলে তাঁৰ ক্তা হুৱমা স্ত্য-সত্যই তাঁকে প্রথাম করে তার স্বামীরই প্ত্ৰিমুদ্ৰণ কৰলে !

শ্রীমানবেক্ত হুর্

#### রংএর ক্ষমতা

ভাক্তারদের মুভে রং -মান্ত্রের সাযুত্তের করেছেন গজেন বাবু। আমার জ্ঞা যে চির- উপর অনুত কাজ করে। লাল রুটো ভারী

উত্তেক্ক। লাল কাগকে মোড়া খনে থেকে অনেককেই ডাজেবির শরণাপর হতে হয়েছে। এই লাল বং বদলে সেখানে হল্দে, সবুজ কিলা পিকল বংএর ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গিয়েছে।

ফটোগ্রাফাররা দেখতে পেরেছেন বে, ডার্ক রুমে (Dark Room) লাল সং
ব্যবহার করে করে অনেকের স্থভাব বিগড়ে
গিরেছে,কিন্ত ঐ ডার্ক রুমে লাল আলো বদলে
কমলা রং ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে যে ভাদের ঝগড়াটে, থিট্থিটে, অশাস্ত স্থভাবের ভানেক পরিবর্তন ঘটেছে।

ছেলেমেয়েদের ওপরই লাল রংটা কাজ করে বেশা। সাত্তে স্লের (Sunday School) এক মান্তারকে লাল কার্পেটে মোড়া একটা ঘর শিশুদের ক্লাস (Infant Class) করবার জন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে ছেলেরা ছর্দান্ত এবং আবাধ্য হয়ে ওঠে। কারণটা অমুমান করে লাল কার্পেটিটার বদলে একটা কোমল সব্জ কার্পেট আনা হল। কয়েক দিনের ভিতরেই দেখা গেল ছেলেরা বেশ শাস্ত হয়েছে।

ভারলেট (বেগুনী) রংটা হছে শোক-ছঃধের নিদর্শন। এর সংশ্রবে কিছুদিন থাকলে মানুষ একেবারে নিজেজ অবসন হরে পড়ে।

বোলদেধিক গ্রথমেণ্ট এই মর্ম্ম বুরান্তে পেয়ে কয়েকটা যর ভারলেট রংএর পাধর দিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন
তাঁদের ধরে এনে ঐ বেগুণী ঘরে আটক করে
বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নীল
কিম্বা ভারণেটের চেরে আলো তরত্র যার কম
এমন কোন আলোর ধারা সেই ঘরে প্রবেশ
করতে দেওয়া হয় না—ফল দেগতে পাওয়া
যায়, য়ে একদিন তীক্ষ পরধার চতুর পালিটিসিয়ান ছিল, যাঁর ভয়ে গ্রব্থেমেণ্ট কম্পমান
হয়ে উঠেছিল, তাঁর মনের এমি হয়বস্থা ঘটেছে
যে, কঠিন সমস্তা ত দূরের কথা দৈনন্দিন
জীবনের সামান্য বিষয়ের মীমাংলাই করে
ওঠবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

## ঝরোকা-ই-দর্শন

লোকের কাছে নিজকে এবং নিজের বইগুলিকে সর্বান জাছিব করবার প্রয়োজনীরতা
ভিক্টর হুগো বেঘন বুঝতে পেরেছিলেন তেমন
আর কেউ পারে-নি। কাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেক
গুঁটি-নাটি থবরটি পর্যান্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ
করে দিতেন—তাঁর দীর্ঘজীবনের একটা ঘটনাই
তব্ তিনি চেপে যেতে চেমেছিলেন। সে ঘটনাটি
এই—বন্ধ ডি বুলোঁতে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার
সময় তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে
যান। এ খবরটা কিছুতেই তিনি সংবাদ-পত্রে
প্রকাশ হতে দিতে চান নি! পাছে লোকে
তাঁকে অমাড়ি ঘোড়-সোরার মনে করে!

এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর মত ধ্বর বেরুত তাতে তিনি খুনীই হতেন। মধন তিনি দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর দর্শন পাবার জন্ম বড় বাাকুল, তাই জীবনের এক অংশে তিনি ছোটখাট কবিদের ধারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রতিদিন বৈকালে ঠিক একই সময়ে তাঁর বাড়ীর অলিন্দের ওপর এদে দাঁড়াতেন। সমবেত জনমগুলী জয়ধ্বনি করে উঠত আর তিনি মন্তক সঞ্চালন করে তাদের অভিনন্দন পাদরে গ্রহণ করতেন। প্যারীতে বছদিন প্রান্ধ এ একটা দর্শনীয় দুগ্র ছিল।

শানাদের দেশে মোঘল বাদশাদের সময়ে
সমবেত প্রজামগুলীকে সমাটগণ প্রসাদের
শানালা থেকে এইরূপ দর্শন দান করভেন—
শানিতে এই শানলাকে 'ঝরোকা-ই-দর্শন'
বলা হত। সমাট এসে জানালার পাশে
দাড়াতেন, আর সমবেত জনসমূদ্র 'দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা' বলে জয়ধ্বনি করে উঠত,
শার সমাট তাদের অভিনন্দন হস্ত সঞ্চালন
করে গ্রহণ করভেন।

এখনো আমাদের কোন কেনি জনপ্রিয় ব্যক্তির পায়ের আঙ্ল মট্কাবার খবরটি পর্যন্ত সংবাদ পত্রে বেরোর।

## ফিলা শিশ্পীদের অর্থ

বায়স্বোপের ফিল্মে হারা ছবি দেন সেই শিল্পীদের অনেকেই অগাধ অর্থ অর্জন করেন। সেই অর্থ তাঁরা কি ভাবে ধরচ করেন তা জানবার কৌতুহল অনেকেরই হয়।

এই চলনচিত্র-অভিনেতাদের ভিতর মিদ মেরী পিকফোর্ডই সব চেরে ধনবতী, তারপর সেদিল ডি মিল্লে, তারপর চার্লি চ্যাপলিস, নর্মা টলম্যাজ এবং মেরী মাইল্স মিণ্টার।

মেরী মিণ্টার তার অগাধ ধনের কতকটা একটা ধোলাই কারধানার থাটাচ্চেন—কাণি-ফোর্ণিয়াতে বিস্তর সম্পত্তিও তিনি করেছেন।

নর্মা টলমেজ নিউইয়র্কের একটা রেস্তোর র আধাকাধি মালিক। সেসিল ডি মিল্লে এবং অনিতা প্রুমার্ট তেলের কারবারে টাকা থাটিয়ে অর্থাগমের নূতন পথ করেছেন।

আকি কুগান আজকাল কলকাতার
বায়স্কোপ দর্শকদের কাছে খুবই পরিচিত।
পৃথিবীতে এর চেয়ে ধনী বালক আর নেই।
এর মা বাপ এর অগাধ ধনরাশি কাজে
ধাটাচ্চেন, কাজেই সারাজীবন বসে থেলেও
একে কোনদিনই দারিদ্রোর মুখ দেখতে হবে
না। ছেলেমানুষ কিনা, ভাই এর নানারকম
থেয়াল আছে। যেমন ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল
প্রভৃতির পিঠে চড়ে বেড়ান—মোটরকার
সংগ্রহ—এই সব দিয়ে মস্ত একটি আন্তাবল
সোজিয়ে রেখেছে।

মিস পিকফোর্ড যে গুধু ধনই সঞ্চয় করছেন তা নয়, স্বাদেশিক তায় তাঁর প্রাণ উন্ধুদ্ধ। আমেরিকার গবর্ণমেন্টকে এবং লিবার্টি লোনে ( স্বাধীনতা প্রশ্নাসীদের ধনভাগুরি) ৪৫,০০, পরতাল্লিশ লক্ষ টাকার উপর তিনি দিয়েছেন। চালি চ্যাপলিনের অধিকাংশ টাকা নানা ব্যাক্ষে স্থদে বাড়ছে। তা ছাড়া তিনি প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ধরচ করে একটা বাড়িও তৈরী করেছেন।

মি: গ্রিফিণ বোধহয় ইচ্ছা করলে এদের
সকলের চেয়ে বেশী অর্থ সঞ্চয় করতে
পারতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,
তার চৌদ্দ একর অনি আর ভিনটি মাত্র
হুটের (পোষাক) বেশি আর কিছুই
নেই। গাঁটের প্রদা থরচ করে তিনি
নতুন নতুন ফিল্ম তৈরি করেন—ডগ্লাস
ক্ষোরব্যাক্ষেরও এই অভুত (ধেয়াল
রয়েছে।

লোকের ধারণা, এই অভিনেতা এবং অভিনেতীপণ ভোগ বিলাসে জলের মত অর্থ বায় করে থাকেন, কিন্তু এ ধারণা ভূল। অর্থ থরচ করা হিসাবে তারা যে শুধু হঁ সিয়ার তা নয়, কি উপায়ে তাদের সেই সঞ্চিত অর্থ হাদে আসলে বেড়ে উঠবে সেদিকেও তাঁদের থেয়াল যথেষ্ট। মিস পিকফোর্ড এখনো নিজে বাজারে গিয়ে নিজের জিনিসপত্র কিনে আনেন। হ্যারোল্ড লঙেডের মত লোকের একথানা ফোর্ড-গাড়ি পর্যান্ত নেই—তিনি ্যান-বাহনে চড়া অপেকা পায়ে হেঁটে চলাই বেশি পছকা করেন।

#### আমাদের সমাজ

সম্প্রতি আলিপুরে একটা মামলা হোয়ে গেছে। থবরটা আমাদের মমাজপতিরা পেরেছেন কি না জানি না। বৈঠকের পাঠক দের অবগতির জন্ম আমরা সংবাদটি প্রকাশ কর্ছি।

কালিন্দী দাসী, মাবাপ বোধ হয় তার (मर्वित तर (मर्थिहे (मरवित এই नाम (बर्थ-ছিলেন। বয়স তার তেরো বৎসর, সে আদালতে নালিশ করে বে, বিদের পর ভার স্বামী সেই একবার তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। খণ্ডর-বাড়ী থেকে সে সেই যে বাপের বাড়ীতে কিরে এসেছে, তার স্থানী আর ভাকে নিয়ে ধাবার নামও করে-না। কিছুদিন অপেকা করবার পর দে তার বাবাকে নিয়ে শ্বন্তর-বাড়ী যায়। কিন্তু তার স্বাদী দীনবন্ধু সর কার ভাকে **म्टब्रायान मिटब्र द्वांखाय दाव** দেওয়ায় সে আবার কিরে আসে। সে আদালতে ভার স্বামীর নামে খোরপোষের নালিশ করেছিল। বলে দে যে, ভার সামী বড়লোক ভাকে সেই বড়লোকের স্ত্রীর মত থাকতে হোণে মাদে অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়বে ৷

দীনবন্ধ সরকারের বাড়ী কলকাতার উপক্ঠে চাকুরিয়ার গ্রামে। এই ব্যক্তি সত্যিই বড়লোক। কাংগ সে আগালভে হাকিসের কাছে বলেছে যে, কালিনী যে সব কথা বলছে তার একটি বর্ণপ্র সত্য নয়। তার মত বড় লোক কি কথনো ঐ রকম একটা কালো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে!

কিন্ত হাকিম তার যুক্তি না মেনে কালিদীকে মাসে ত্রিশ টাকা খোরপোরের জন্ম দিতে

ইকুম দিয়েছেন, আর বলে দিয়েছেন যে,যতদিন
সোবালিকা না হবে ওতদিন সে খেন ঐ

ত্রিশ টাকাতেই তার ধরচ চালিয়ে নের।

বেশ বোঝা যাজে যে, হাকিম দীনবন্ধর কথা বিধাস করেনেনি, কালিনীর কথাই বিধাস করেছেন। তা না করলে দীনবন্ধর প্রতি কালিনীকে মাসে ত্রিশ টাকা কোরে দেবার হকুম হোতো না। আমরা আইনের মার প্যাচ বুঝি না; কিন্তু সাধারণ বিবেচনার আমাদের মনে হর যে, আনালতে মিথা কথা বলার করা দীনবন্ধর কঠোর সালা হওয়া উচিত ছিল। তাকে দেখে ভবিষ্যতে তার মতন হবন্ত্রা যাতে শারেন্ডা হোতে পারে আদা-শতের এমন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

দীনবন্ধর কথার হালচাল দেখে মনে হর

যে, কালিদীর রংয়ের জগ্র তাকে প্রী রূপে
গ্রহণ করতে তার আপত্তি। দীনবন্ধর

চেহারাটা একবার দেখতে ইচ্ছে করেছে।
দীনবন্ধ অথবা তার অভিভাবকেরা ধ্বন
বিবাহের স্থির করেন রংয়ের সম্প্রার
ভব্নই সমাধান হোয়ে যাওয়া উচিত ছিল।
বিবাহের পরে রংয়ের কথা মনে হওয়া

ঠিক নয়। আর বিবাহের আগে কালিনীকে বর অথবা বরপক্ষের কেউ দেখে-নি এ কথা আসরা কেমন কোরে বিশ্বাস করি, বিশেষ দীনবন্ধরা যথন ধনী।

আমাদের বিশ্বাস যে কালিনীর অভিভাবকেরা ভার রংয়ের খেসারভটা বিয়ের সময়
ধরেই দিয়েছিলেন। হোতে পারে হে। বর
সে রংয়ের কথাটা একেবারেই জানত না।
বিয়ের পরে কনের রং দেখে ভার ওপরে ভার
বিভ্ঞা হয়েছে।

কালিন্দীকে যদি দীনবন্ধ কথনো গ্রহণ না করে তাহোলে যাতে তার আবার বিষে হোতে পারে সমাজের সে রক্ষ ব্যবস্থা করা উচিত।

রোগী—ডাক্তার আমার দীর্ঘজীবন লাভ করার ঔষধ দাও।

ভাকার—তুমি মদ খাও ।
রোগী—না
ভাকার—সিগারেট 
রোগী—ভাও না।
ভাকার— তুমি থিয়েটার দেখ 
রোগী—রাত্রি জাগাকে আমি ঘুণা করি।
ভাকার—তুমি দীর্ঘজীংন লাভ কোরে

#### মিথ্যে কথার বাজী

কি করবে বাপু 🤊

বৈশেষ মাসের ঠিক-ছপুরে একদল ছেলে এক গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে মহা কলরব শাগিয়েছে। হরি বাবু দেই সমন্ত্র জাত্ত পড়িরে বাড়ীতে কিরছিল। তুপুর বেলা এই ছেলে গুলো লেখাপড়া না কোরে রাস্তান্ন দাঁড়িয়ে হল্পা করছে দেখে ভার পিতি চটে গেল, সে একটু এগিয়ে এদে বল্লে—ছোকরার। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ, যাও না বাড়ীতে গিয়ে লেখাপড়া কর-না গিয়ে, ভোষাদের কি বাল-মা

ছেলেদের মধ্যে একজন একটু মুক্রবী। ভাবে এগিরে হরি বাবুকে বল্লে—মশার আমর। বড় বিপদে পড়েছি—

হরি—কি বিপদ!

द्रश्न- এইখানে আমরা একটা টাকা
কুড়িরে পেরেছি। টাকাটা সবাই একসকে
দেখতে পেয়েছিলুম, কাজেই কে নেবে সেটা
সাবাস্ত না হওরার আমরা ঠিক করলুম যে
আমাদের মধ্যে যে সব থেকে বেশী মিধ্যে
কথা বলতে পারবে সেই টাকাটা পাবে।
আমরা সবাই একটা কোরে মিথ্যে কথা বানিরে
বলেছি, কিন্তু কারটা যে সব থেকে উচিয়ে
গিয়েছে তা বিচার করবার লোক খুঁজে পাচ্ছি
না। আপনি যথন এসে পড়েছেন তথন দ্যা
কোরে আমাদের বিচারটা কোরে দিয়ে যান।

্ছেলেটীর কথা শুনে তো রাগে হ্রি-চরণের চোধ মুধ লাল হোয়ে উঠ্ল।

সে বঙ্গে—হতভাগা ছেলেরা এই বয়সে এই রকস বৃদ্ধি হচ্ছে ? তোমাদের বয়সে এ সব কথা আমি ভাবতেও পারি-নি। হরিচরণের কথা শুনে ছেলেরা একবার পরস্পর মুধ চাওয়া-চাওরি করলে; তারপর সেই মুরুববীগোছের ছেলেটী হরির হাতে টাকাটা দিয়ে বল্লে—নিন্ মশায়, বাজীটা শেষকালে আপনিই মেরে নিলেন।

#### মেরে গুণ

বাংলা দেশে ধমক দিয়ে গুণ্ডামি ডাকাতি করা চলে এবং চলেও আসছে ভাই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই গুণ্ডা ও ডাকাতেরা পুরুষ মাহ্য। সম্প্রতি এখানে এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

সম্প্রতি হাওড়ার চার্চ্চ রোড দিয়ে একজন বাঙালী বীর বাড়ী ফিরছিলেন, এমন এত ওয়ারিয়া ও আমিনা নামা ছ জন স্ত্রীলোক তাকে আক্রমণ করে। প্রথমে তারা লোকটীর কাছে টাকা চায়, কিছু সে টাকা দিতে আস্থী-ক্ষত্ত হওয়ায় এত ওয়ারিয়া ভার হাত-ত্-খানা চেপে ধরে আর আমিনা তাকে উত্তম মধ্যম বেশ কিছু দিয়ে ভার কাছ থেকে একটা সোনায় ছোট তাল ও সাতাশটি টাকা কেড়ে নিয়ে লম্বা দেবার যোগাড় দেথছিল, এমন সময় সেই ব্যক্তির চীৎকার শুনে সেধানে প্রশি কনষ্টেংল এমে পড়ে। প্রশি এত-ওয়ারিয়া ও আমিনাকে গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে গিয়েছে। আমালত থেকে তালের সাজা না দিয়ে প্রস্কৃত করা উচিত।

## র ঘুনন্দন মোক্তারের অভিনন্দন

গতবারের "বৈঠককে" "কবির জোধ"
শীর্ষক একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। "সোপার
বাংলা"র কবে দাশুর্থী রায়ের জোধের একটা
নমুনা বেরিয়েছে। আমরা সেটি উদ্ভ
কর্ম। তাঁকে একবার একজন মোকার
"কবিওয়ালা" বলায় তিনি নীচের কবিভাটি
লিখে তার জবাব দিয়েছিলেন।

ফেরি করা কড়ে-তুমি স্ট্কি
এবং দোক্তার

দগুবিধির ছ-পাত পড়ে

ছট কে হলে মোক্তার

আইনের যে 'মাইন' তুমি

বেহায়ারি হদ

পুঁচকে আনি মৃল্য তোমার
পোঁচি মাতাল বদ্ধ।

প্রাইমারী ফেল, নাইক ভাল বৰ্ণদালার জ্ঞানটা মুখটা তোমার দরাজ বটে অধিক দরাজ কানটা (थां छ। (थरका मञ्च-विशेष 🕄 বৃদ্ধ টোড়া সূপ কামড়াতে চায় বিষ্টা কোথায় বৃথাই রে তোর দপ। শিবের গারে ফেলবে পুতৃ কে আর তুমি ভিন্ন চড়াই চেন্নে জিতে ক্রিয়, কেঁচোর চেমে ছাণ্য। নর নহ যে বানর তুমি অধিক কি আর বলবো চাবুক খেকো নোবের খাড়ে বৃথার ম্বত ডলবো। সময় পেলে জিভটা এবং কাণ্টা তে:মার মাপ্রো कांग मनाहै। (थनांद मिनाम

ষেটা তোমার প্রাপ্য।

কলিকাতা—২২, স্থকিয়া ষ্ট্রীট, কাস্ত্রিক প্রেসে শ্রীপ্রেমাকুর আতর্থীর দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

#### ইবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বিখ্যাত সচিত্র প্রক



ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, ছাপায় অতুলনীয়।

বাংগার বিদ্ধালয় সমূহে পুরকার পুত্তক রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা নাত্ৰ!

#### নামিকো

জাপানী উপন্তাস।

অশ্রু করণ প্রেমকাহিনী। এক টাকা মাত্র।

# হানাষ

চমৎকার জাপানী গল্পের বই আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রকালয়ে প্রাপ্রব্য।

## रेवठदकत्र नियमावनी .:

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকনাগুল সহ ছই টাকা ছই আনা; ভি: পি: মাণ্ডল সভস্ত। প্রতি সংখ্যার জন্ত এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জ্বাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের ছই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেকা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা ভাষা জানানো হয়। মনোনীত ভাষা অমনোনীত প্রবন্ধ ক্ষেরত পাঠান হয় না।

যদি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান ভো ৭ দিনের মধ্যে আমাদের থবর দেবেন। মচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা দামদিয়া লইতে হইবে।

#### বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮ ্ অফ্লাক্ত পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬ ্ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩।

কল্মের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিদংখ্যা—২ -বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয় ম্যানেজার বৈঠক

২০৮।২ এফ কর্পভয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা। এজেট :—শ্রীপরেশনাথ মিত্র ১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা

|   |  | -1 |  |
|---|--|----|--|
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
| • |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |

थानि भिंद (शरक कारना ऋरपार्थ वनी পাশাবার উপায় নেই এইটে দেখেই নি<sup>\*</sup>চম্ব চথেছিল। ঐ গাড়ী মানুষের ব্যবহাটা কিনা সেটাও তার দেখা উচিত ছিল। অবশ্র ভারত গ্ৰমেণ্ট এই কথা বলে খুৰ উদারতা দেখিছেল। উদারভার থাতিরে একথাও वना हरन (य, त्य लाकि हि इंश्टबंक वन्नोरनंत অন্ধকুপে চুকিয়েছিল তার কেবল বন্দী পালাবার পথ নেই এইটুকু দেখেই নিশ্চিন্ত হওয়াটা উচিত হয়-নি, অভগুলো লোককে একটা হরে পুরলে তারা বাঁচবে কিনা সেডাঙ তার বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু ধাই (शक बात (मारबर ननीता बाता योक नी (कन, भागवादत এवात शव्य एक्ट्रें अत्रहात्र একটা মনুমেণ্ট তৈরি কোরে দিতে হচ্ছে, নইলে লালদাথির অন্ধকুপের মহুমেন্টটা আর শোভা পায় না।

#### পর্লোকে মতিলাল

অমুভবাজারের মতি ঘোৰ মারা গিরেছেন। মতিবাবু বহুদিন থেকেই শ্যাশারী হোমে কট পাছিলেন, মৃহ্যু এসে তাঁর সমস্ত যত্রণা লাঘব কোরে দিয়েছে। মতিলাল প্রায় পঞ্চাশ ব্ৰুসর ধরে অমূতবাঞ্চার পত্তিকার সংস্রবে ছিলেন এবং এই পঞ্চাপ বছর ধরে ভিনি কায়মনবাকো অমৃতবাজার পতিকা ও (मर्भंद (भवां कार्त्व अम्बर्ध । এक्रम তাঁকে বহুবার আদাশতে যেতে হয়েছে কিন্তু বরাবরই তিনি সেখানে নিভীকতার ও স্পার্ট বাদিতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। মতিবাবুর জীবনের কথা মনে করতে গেলে অনেক কথাই মনে পড়ে। তার অগ্রজ শিশিরকুমারের

चरत हेश्टतक वन्नोत्मत्र रय भूरतिक्ति त्म छाछ। कथा, यत्म भएए, स्ट्रतक्रमाथ वरन्याभाषात्र অন্ত কেউ দায়ী হোতে পাবে না। ও "বেঙ্গলীর" কথা, মনে পড়ে, স্বগায় কালী ভারত গ্রমেণ্ট প্রকাশ করেছেন যে, যে প্রসন্ন কাব্যবিশারদের এবং আরও অনেকের গাড়ীতে এই কাণ্ড হয়েছিল--- সার্জেণ্ট এণ্ডক্রজ ও অনেক ঘটনার কথা। তার জীবনের সঙ্গে বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের এই পঞ্চাশ বছরের সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলনের কথাও মনে পড়ে। দেশের মঙ্গলের সঙ্গে তিনি निक्त रक्षात्क कंश्राता कंष्ट्रा रक्षान नि। তাঁর পরিচালিভ পত্রিকাকে ছাপিয়ে তিনি নিজে কখনো বড় হোতে চান-নি। তাই তার সহযোগীরা আজকে কেউ স্থর কেউ বা মন্ত্ৰী কিন্তু তিনি যে মতি যোব সেই মতি ঘোষই থেকে গেলেন। অমৃতবালার পত্রিকা ছিল তাঁর প্রাণ, তাই সে পত্রিকা আৰু মাদ্রাজী মাড়েয়োরীর হাতে চলে যার নি। काঠि ब हो इन निया अक निय पि निविका होना হয়েছিল সেই পতিকার জগ্র আব্ধ রোটারী মেশনের ফ্রমান নেওয়া হয়েছে। মতিশাল ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম যুগের একজন নেতা ছিলেন। এ যুগো: নেতাদের মধ্যে অনেকেচ কালের প্রভাবে দেশবাসার অন্তর থেকে দুরে চলে গিয়েছেন কিন্ত তিনি আমরণ দেশেঃই প্রতিনিধ ছিলেন। মৃত্রে সময়ে তাঁর ৭৫ বৎসর বয়স হয়েছিল। এই দীর্ঘকানের আধকাংশ সময়ই তিনি দেশের সেবায় কাটিয়ে গিয়েছেন। এই সেবা করতে গিয়ে তিনি নি নতও হয়েছেন প্রশংসাও পেয়েছেন— কিন্ত আজাতান নিশা ও প্রাংগার অনেক দুরে। আমরা এই পরলোকগত মহান আত্মার ভর্পণ করি, স্তুতি করি আর কামনা করে ষে যুগে যুগে যেন ভার মতন লোক আ মাদের দেশে জন্ম গ্ৰহণ কোরে দেশকে উন্নতির পথে চাৰিত করে।

वराविक प्रस्काता विस्तान अक इंगादक है। ब्रीटक